

প্রকাশক

বৃন্ধাবন ধর এ**ণ্ড সন্ লিমিটেড্**স্থাবিকারী—**আশ্ভিতোষ লাইডেন্ত্রী**৫নং কলেজ স্বোশ্বার, কলিকাতা;

৩৮নং জনুসন রোচ্ছ, ঢাকা

চিত্রশিলী শ্রীপূর্ণ চক্রবৃত্তী শ্রীকণী শুগু

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৬

> প্রিণ্টার শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় **ক্রীনারসিংহ Gপ্রস** ধনং কলেন্দ্র স্কোয়ার কলিকা**ডা**

মূল্য ১া০ আনা

### निर्वित्न

বত্রিশ সিংহাসনের পাণ্ড্লিপি প্রস্তুত হইয়াছিল—বাঙ্গালা ১৩২৬ সনে। দীর্ঘ আঠার বংসর পরে বহু বাধাবিদ্ধ অতিক্রম করিয়া তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

সংস্কৃত 'দাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'র ইহা অবিকল অনুবাদ নহে। কিশোর-কিশোরীদের পাঠোপযোগী করিয়া ইহাতে ভাহাব মূলাংশ মাত্র গৃহীত হইয়াছে।

অনেকে বত্রিশ সিংহাসনকে গল্পের গ্রন্থ মাত্র মনে করেন্; বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। উহা গল্পছলে বর্ণিত একখানা নীতিগ্রন্থ। বালকবালিকারা অসম্বোচে যাহাতে সকলের কাছে পড়িতে ও সকলের সহিত আলোচনা করিতে পারে—সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, সরল ভাষায় এই অনুবাদ করা হইয়াছে। গৃহে বা বিম্বালয়েও ইহা অসম্বোচে পঠন-পাঠন চলিতে পারে। স্থুলী ও সচিত্র পুস্তকের সমাদর লক্ষ্য করিয়া ইহার শ্রীসম্পাদ্ধন এ ইহাতে চিত্র প্রদানে ক্রেটি করা হয় নাই। ইতি

কলিকাতা

মহালয়া, ১৩৪৪

শ্রীরাজকুমার চক্রবন্তী



### সূচনা .

স্বৰ্গ হইতেও স্থন্দর, উজ্জয়িনী নামে এক নগর ছিল। সেখানকার বরবাড়ী, দীঘিপুকুর, গাছলতা, উত্থানাদি দেখিলে দেবতাদেরও লোভ হইত।

এহেন পরম স্থন্দর নগরের রাজার নাম ভর্তৃহরি। তিনি য়েমন বিদ্বান্, তেমনই জ্ঞানী, আর তেমনই ছিলেন বীরপুরুষ!

ভর্তরির এক ছোট ভাইয়ের নাম বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য কি না— পূর্য্যের মত তেজস্বী। এই নাম হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ভিনি কিরূপ বীরপুরুষ ছিলেন।

অনেকদিন রাজত্ব করিবার পর, কোনও কারণে ভর্ত্তরির মনে সংসারের উপর বড়ই বিরাগ জন্মিল। তিনি বিক্রমাদিতাকে উজ্জায়িনীর রাজত দিয়া বনে চলিয়া গেলেন—তথায় তপস্থা করিয়া দিন কটিছিতে লাগিলেন।

#### ভেটিদৈর বৃত্তিশ সিংহাসন

বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়া স্থায় ও ধর্মমতে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের যত বাকান, দীন-ছংখী-দরিজ, কাণা-কুঁজা-খোঁড়া প্রচুর ধন ও জব্য পাইয়া শতমুখে বিক্রমাদিত্যের প্রণ কীর্ত্তন ও ছইহাত তুলিয়া ভগবানের কাছে তাহার উন্নতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। চাকরেরা প্রচুর পুরস্কার পাইয়া যেমন খুশী হইল, মন্ত্রী আর অধীন রাজারাও বিক্রমের গুণে এবং সদ্যবহারে তেমনই সন্তুষ্ট হইলেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শাসন ও পালনগুণে উজ্জয়িনীতে কাহারও আর কোন ছঃখ রহিল না। সকলেই মনের আনন্দে ঘরসংসার করিয়া পরমস্থুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

একসময়ে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে নাচগানের কথা লইয়া বড়ই তর্ক আরম্ভ হয়। বিক্রমাদিত্য সকল বিভায় সমান অধিকারী বলিয়া ঐ তর্কের মীমাংসক নিযুক্ত হ'ন। 'তিনি বিশেষ বৃদ্ধির সহিত তর্কের মীমাংসা করিয়া দিলে দেবরাজ ইক্স সম্ভষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে নানা পুরস্কার ও একখানা সিংহাসন দিলেন। ঐ সিংহাসনে বিক্রমাদিত্যকে ছিল।

বিক্রমাদিত্য সিংহাসন লইয়া উজ্জ্বিনীতে ফিরিলেন। ভাল দিন দেখিয়া, পূজা-হোম প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া তিনি সিংহাসনে বসিলেন।

দেবভাগণের তর্কের মীমাংসা করিতে যাইবার পূর্বেই বিক্রমাদিত্য বেতাল-সিদ্ধ হইরাছিলেন। বেতাল, বিক্রমাদিত্যের কথামত মান্তুষের অসাধ্য কাজ সাধন করিয়া দিত—বলা মাত্রই বিক্রমাদিত্যকে লইয়া যেখানে সেখানে নিমেষমধ্যে চলিয়া যাইত।

কিছুকাল গেলে উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, উন্ধাপাত, দিগ্দাহ, ধ্মকেছুর উদয় হইতে লাগিল। রাজা, দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া সেই সকলের কল জানিছে চাহিলেন। সকলে বিচার করিয়া বলিল—"এই সকল ত্র্লক্ষণের ফলে রাজার মরণ হয়।"

বিক্রমানিতা বলিলেন—"আমি দেবঙা-সাধন করিলে, দেবতা আমানে

অমর করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম যে, 'আড়াই বছরেদ্ধ মেয়ের যখন ছেলে হইবে, তখন যেন আমার মৃত্যু হয়।'—দেবতা আমাকে সেই বরই দিয়াছিলেন। তবে কি সভ্যু সভ্যুই আড়াই বছরের মেয়ের ছেলে হইল ? নতুবা ত আমার মরণ হইতে পারে না।"

রাজা দৈবজ্ঞদিগের কথামত বেতালকে ভাকিয়া আনিয়া এরপ ঘটনা ঘটিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্ম পাঠাইলেন।

বেতাল, রাজার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিল। িসে বহুদেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিষ্ঠান নগরে যাইয়া দেখিল, আড়াই বছর বয়সের এক মেরের একটি ছেলে হইয়াছে। ছেলেটির নাম রাখা হইয়াছে শালিবাহন।

বেতাল ফিরিয়া আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে সে খবর দিল।

বিক্রমাদিত্য ঐ শিশুকে বধ করিবার জন্ম প্রতিষ্ঠান নগরে গেলেন কিন্তু শিশুকে বধ করিতে উত্তত হইয়া নিজের খড়ো নিজেই অত্যক্ত্ব আর্থাত পাইলেন এবং সেই আঘাতে প্রতিষ্ঠান হইতে একেবারে উজ্জীয়নীতে আসিয়া পড়িলেন। যেমন পতন তেমনই মূর্চ্ছা! বিক্রমাদিত্যের সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

রাজার অনেক মহিধী; জাহাদের মধ্যে একজনের সন্তান হইবার সন্তাবনা ছিল। সেই মহিধী ছাড়া অপর সকল মহিধী রাজার সহিত সহমরণে গেলেন।

মন্ত্রীরা, রাজার যে ছেলে হটুবে সেই ছেলের নামে—রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যকৈ বত্রিশ পুতুলের যে সিংহাসন দিয়াছিলেন, সেই সিংহাসন শৃশ্ব রহিল। রাজা-ই নাই, সিংহাসনে বসিবে কে ?

এইভাবে কিছুদিন গেলে একদিন দৈববাৰী হইল—"এই কে, বছরত্তে বসিবার উপযুক্ত লোক নাই, স্থতরাং উহা কোন পবিত্র স্থানে স্থাপহিয়াছে। উহা

মন্ত্ৰিগণ দৈববাণী শুনিয়া সিংহাসনখানা এক পাৰ্টি

#### ( २ )

বহুকাল অতীত হইল। মহামতি ভোজ রাজা হইলেন।

ষে ক্ষেত্রে ইন্দ্রদন্ত সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছিল, দীর্ঘকালে সেপ্থানে নানা তৃণগুলা জন্মিল, মাটী জমিয়া সেই সিংহাসন ঢাকিয়া গেল। কেহ আর উহা দেখিতে পাইত না। সেখানে কেবল একটা মাটীর ঢিবি দেখা যাইত।

এক ব্রাহ্মণ সেই স্থানটি লইয়া তথায় শস্তের ক্ষেত্র করিলেন। ক্ষেত্রে প্রচুর ফুসল ফলিল। পাখীরা যাহাতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট না করে, সেজগু ব্রাহ্মণ সেই টিবির উপরের স্থানটা পরিষ্কৃত করিয়া সেখানে একখানা মাঁচা পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন—পাখী আসিলেই তাড়াইয়া দিতেন।

একদিন ভোজরাজ, রাজপুত্র ও সৈশু-সামস্তের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাহ্মণের সেই ক্ষেত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তথন সেই মাঁচার উপর বসিয়া পাখী তাড়াইতেছিলেন।

ভোজরাজকে উপস্থিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহারাজ, আমার ক্ষেতে প্রচুর ফসল জন্মিয়াছে, অতএব সৈত্যগণের সহিত ক্ষেতে আসিয়া ঘোড়াগুলিকে ইচ্ছামত খাইতে দিন। আমার প্রম সোভাগ্য যে, আপনার মত অতিথি পাইয়াছি।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা সৈন্তগণের সহিত ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন।
ব্রাহ্মণ সেই ম'াচা হইতে নামিয়াই বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, বড়ই
অন্তায় কথা যে, আপনি ব্রাহ্মণের ক্ষেত নষ্ট করিতেছেন! শাস্ত্রে বলে যে,—

করি-দেহে হয় যদি কভু কভুয়ন,

ভদর দেশের শাসক যদি অভ্যাচারী হ'ন,

চাহিলেন। বিদ্বান্ যগ্ন পি করে পাপ আচরণ,

মরণ হয়।" সাধ্য নাই কা'রো ভাহা করে নিবারণ।

বিক্রেমাদিতা বলিং-- কেন এরপ অত্যায় কাজ করিতেছেন !"

ভোজবাজ ব্রাহ্মণেব সেই কথা শুনিবামাত ক্ষেত্র হইতে সৈম্বাদিসহ বাহিব হইয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ যাইয়া আবার সেই চিবির উপর মাঁচায় বসিলেন।

ব্রাহ্মণ মাচাব উপব যাইয়াই বলিতে লাগিলেন—"মহাবাঞ্জ, কেন ক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইতেছেন ? আমাব ক্ষেতে যথেষ্ট যব ও ফুটি জনিয়াছে, আপনার। ইচ্ছামত উহা ভোগ ককন।"

ব্রান্মণেব কথা শুনিয়া বাজা আবাব ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণও মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া ভোজবাজকে পূর্ব্বেব ন্যায় বহু অনুষ্ঠা করিলেন।

ভোজবাজ, ব্রাহ্মণেব এই ব্যবহাবে ক্রুদ্ধ না হইযা বরং চমক্রিই হইলেন। বেননা, মাঁচাব উপব গেলে ব্রাহ্মণেব মনে যে সদিছো জানি উহা হইতে নামিলেই তাঁহাতে আৰ ঐ সাধু আকাজ্জা থাকে না। তখন তিনি নিজে একবাব ঐ মাচাব উপব যাইয়া উঠিলেন।

বাজা যেমন মাঁচায উঠিলেন—অমনি তাঁহাব হৃদ্যে সমুদ্য় সংসারের ছঃখ-তুর্দিশা-দূবীকবণ, ছুটেব শাসন ও সাধুব পালন, ধর্মানুসাবে প্রজা পালনের প্রবল আকাজ্ফার উদয় হইল। অধিক কি, কেহ চাহিলে নিজ দেহ পর্যান্ত দান করিতে বাজাব বাসনা হইল। তিনি ঐ ঢিবিব এই অভুত ক্ষমতা অকুভব কবিলেন এবং উহাব কাবণ কি, জানিবাব জন্ত বড়ই কোতৃহলী হইলেন।

ভোজবাজ ক্ষেত্রেব মালিক সেই ব্রাহ্মণকে প্রচুব ধন-ধান্ত দিয়া ক্ষেত্রখানা কিনিয়া লইলেন।

নাজা ভোজেব আদেশে, মাঁচাব নীচে যে চিবি ছিল, লোকজনেরা ভাহার মাটী সরাইয়া ফেলিল—তখন একটা অতিশয় জ্যোতি:পূর্ণ শিলী দেখিতে পাওয়া গেল। আবও কিছু খনন করা হইলে শিলার নীচ হইতে একখানা অতি রমণীয় সিংহাসন বাহির হইল। উহা চন্দ্রকাস্ত মণিছারা নির্মিত, বছরত্বে খচিত। সিংহাসনের নিয়ভাগে বত্রিশটি অতি স্থানর পুতুল রহিয়াছে। উহা দেখিয়া ভোজরাজের আনন্দের আর মীনা রহিল না।

ছোটদের বাত্রশা সংহাসন

রাজা তখনই উহা রাজধানীতে লইয়া যাইতে উন্নত ইংলেন; কিন্তু সহস্র সহস্র লোকে, শৃত চেষ্টায়ও উহাকে বিন্দুমাত্র নড়াইতে পারিল না! তখন মন্ত্রীর প্রামর্শে রাজা বহু ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া—বলি, হোম, পূজা প্রভৃতি দিলেন। সিংহাসন তখন খুব হালুকা হইল। সিংহাসন নগরে আনা হইল।

সহস্র তোরণযুক্ত এক অতি স্থন্দর মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া সিংহাসন তাহাতে রাখা হইল। রাজা উত্তম দিন-ক্ষণ দেখিয়া, রাজবেশে ভূষিত হইয়া, মন্ত্রিগণের সহিত মণ্ডপে গেলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্কাদ করিলেন, ভাটেরা রাজার গুণের কথা গায়িতে লাগিল। রাজা উপস্থিত সকলকে আকাজ্ঞার অধিক বস্তু দান করিলেন। আনন্দ-কোলাহলে চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল।

#### ( • )

মন্ত্রীর পরামর্শে অতি সহজে সিংহাসন উঠাইতে সমর্থ হওয়ায় রাজা ভোজ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মন্ত্রীর বৃদ্ধির প্রশংসা করিয়া তিনি কহিলেন—"বৃদ্ধিমানদিগের সহিত বাস করিলে সুখী ও লাভবান হওয়া যায়।"

রাজার প্রশংসা শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন—"মহারাজ! যে নিজে বৃদ্ধিমান সাজে, পরের পরামর্শ গ্রহণ করে না, তাহার নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়। আপনি তদ্রপ নহেন, বিশ্বাসী লোকের পরামর্শ আপনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই কোন কার্য্যই আপনার অসাধিত থাকে না।"

রাজা কহিলেন—"যিনি বিপদ্ নিবারণ করিয়া, ভাবী উপকার সাধন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী। শান্ত্রেও লিখিত আছে যে, যিনি উপস্থিত ব্যাপার সাধন, ভাবী কার্য্য সম্পাদন ও বিদ্বদূরীকরণের বিষয় একসঙ্গে ভাবিতে পারেন, তিনিই উত্তম মন্ত্রী।"

মন্ত্রী কহিলেন—"মহারাজ! প্রভুর মঙ্গল সাধন করাই মন্ত্রীর একাস্ত কর্ত্তব্য। বাস্তবিক যাঁহাদের মন্ত্রণা—কার্য্যের অনুযায়ী, কার্য্য—প্রভুর হিডকর, ভাঁহারাই প্রকৃত মন্ত্রী!" এই বলিয়া তিনি একটি প্রাচীন গল বলিতে লাগিলেন— "বিশালানায়ী এক নগরী ছিল। তথাকার রাজার নাম লক্ষা তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। নন্দরাজের পুত্রের নাম জরপাল, মন্ত্রীর নাম বহু-শ্রুত। আর নন্দরাজের মহিষীর নাম ভাতুমতী।

রাজা ভামুমতীকে এমনই ভালবাসিতেন যে, ক্ষণকালও ভাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। অধিক কি, সিংহাসনে বসিবার সময়ও তিনি ভামুমতীকে পাশে বসাইতেন।

বাজরাণী সভার মাঝে রাজার সহিত সিংহাসনে বসেন—কত দেশ-বিদেশের লোক এবং প্রজারা আসিয়া রাণীকে দেখিয়া যায়—মন্ত্রীর মনে উহা ভাল-লাগিল না। তিনি বাজাকে বলিলেন—'মহারাজ, রাজ-পত্নী অসূর্য্য ভালাগিল হঠবেন। তাহাব পক্ষে বাজাব সহিত, সভামধ্যে সিংহাসনে উপবেশন উচিত নহে।'

বাজা বলিলেন—'আমি সবই জানি, সবই বুঝি। কিন্তু মহিবীক্তের্

মন্ত্রী কহিলেন—'তবে চিত্রকর ডাকাইয়া রাণীব মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হ**উক**। উহাই আপনাব সম্মুখে দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা হইবে।'

মন্ত্রীব পরামর্শ অনুসারেই কাজ হইল—চিত্রকর আসিয়া রাণীর **মূর্ভি** সাঁকিয়া দিল। চিত্র দেখিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন—প্রচুর ধন-স্কল্প দিয়া চিত্রকরকে বিদায় করিলেন।

রাজাব গুরুদেব শারদানন্দ, রাণীব মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—'চিত্রকর উত্তম চিত্র আঁকিয়াছে বটে; কিন্তু রাণীব বাম উরুমূলে যে তিলকের স্থায় মংশ্রু-চিহ্ন আছে, তাহা আঁকে নাই!'

শারদানন্দের কথার রাজার মনে বড়ই সন্দেহ হইল। তিনি গুরুদেবকে চরিত্র-হীন মনে করিয়া মন্ত্রীর নিকট শারদানন্দের প্রাণসংহারের আদেশ দিলেন। মন্ত্রী, শারদানন্দকে বাঁধিয়া মশানে লইয়া চলিলেন।

মশানে যাইবার সময় শারদানন্দ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেই:'বিপৎকালে পূর্ববৃত পুণ্যই সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে!'

#### ভোৱাৰ বৃত্তি সংহাসন

শারদানন্দের কথা শুনিফা মন্ত্রী ভাবিলেক—যে জন্ম রাজা ইহার প্রাণারশ্ব করিতে আদেশ দিয়াষ্ট্রেন, আহা সভা কি না কে জানে ? স্থুতরাং আমি কেন রথা ব্রাহ্মণকে ব্য করিতেছি ? এই ভাবিয়া তিনি শারদানন্দকে নিজের অন্তঃপুরে লুকাইয়া রাখিলেন। কেহই সেই সংবাদ জানিল না।

কিছুকাল গেল। রাজপুত্র জয়পাল মৃগয়ায় গেলেন। পুবী হইতে বাহিব হইবাব সময়ই—অকালবৃষ্টি, বজ্র ও উন্ধাপাত হইল।

সে সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলেই রাজপুত্রকে মুগয়ায় যাইতে নিষেধ করিল — কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ শুনিলেন না।

মন্ত্রিপুত্র বুদ্ধি-সাগর কহিলেন—'জয়পাল! তোমার বড়ই বিপদ্ আসিতেছে, নতুবা এমন বিপরীত বুদ্ধি হইবে কেন ?'—কিন্তু কিছু হইল না—রাজপুত্র অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

মৃণয়ায় যাইয়া বছ পশু বধ করিয়া রাজপুত্রের অন্তব আফলাদে পূর্ণ হইল। ভিনি একটা কৃষ্ণসার মৃণের পাছে পাছে ছুটিয়া বনে প্রবেশ কবিলেন। সৈশ্য-সামস্ত ও সঙ্গীরা বহুদূরে পড়িয়া রহিল।

রাজপুত্রের গহন বনে প্রবেশমাত্রই সার হইল—কৃষ্ণসার যে কোথায় পলাইয়া গেল—তাহার আর থোঁজই পাওয়া গেল না। রাজপুত্র পরিশ্রান্ত হইয়া এক সরোবরের তীরে ঘোড়া হইতে নামিলেন, গাছের সহিত ঘোড়া বাঁধিয়া হাতমুখ ধুইলেন, জল পান করিয়া সুস্থ হইলেন।

তিনি বিশ্রামের জন্ম যেমন বৃক্ষতলে বসিবেন—এমন সময় এক অতি ভীষণ বাঘ আসিয়া সেখানে উপস্থিত! ঘোড়াটা ত বাঘ দেখিয়াই দড়ি ছি'ড়িয়া দে ছুট্! রাজপুত্রও ভয়ে জড়সড় হইয়া সম্মুখের গাছে উঠিয়া পড়িলেন।

রাজপুত্রেব আগেই এক ভরুক ঐ গাছে উঠিয়া বসিয়াছিল। গাছে ভরুক দেখিয়া ভয়ে রাজপুত্রের প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ভালুক মানুষের ভাষায় অভয় দিয়া কহিল—'কুমার! তোমাব কোন ভয় নাই, আমি ভেল্লিক কোন অনিষ্ট করিব না।'

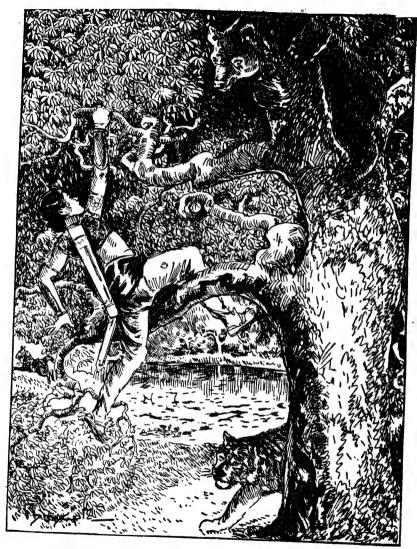

রাজপুত্র গাছে উঠিয়া পড়িলেন। আগেই এক ভয়ুক গাছে
উঠিয়া বিসিয়াছিল।

ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন

বাঘ ক্রমে ক্রমে রক্ষের মূলে আসিল। সেই সময় সূর্য্য অন্ত গেল— বনভূমি আঁধারে ঢাকিয়া রাত্রি উপস্থিত হইল।

রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া ভল্লুক কহিল—'রাজপুত্র! গাছের উপর ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেই নীচে পড়িয়া যাইবে—অমনি বাঘ তোমাকে খাইবে। অতএব ভূমি আমার কোলে শুইয়া নিজা যাও।' রাজপুত্র তাহাই করিলেন।

রাজপুত্রকে ভল্লকের কোলে ঘুমাইতে দেখিয়া, বাঘ, ভল্লককে কহিল
— 'দেখ, এ ব্যক্তি গ্রাম-বাসী। আজ প্রাণে রক্ষা পাইয়া আবার যখন বনে
আসিবে, তখনই আমাদিগকে সংহার করিবে। কাজেই এ আমাদের সকলের
শক্র । তথাপি তুমি কেন উহাক্তি আশ্রয় দিতেছ ? তুমি উপকার করিলেও
এ ব্যক্তি তোমার অপকার করিবেই। অতএব উহাকে নীচে ফেলিয়া দাও, আমি
সুথে আহার করি।'

ভল্লক কোনমতেই বাঘের কথায় রাজী হইল না। সেই সময় রাজপুত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহা দেখিয়া ভল্লক বলিল—'কুমার! এক্ষণে আমি একটু ঘুমাইব; তুমি সাবধানে থাক।' এই বলিয়া সে নিদ্রিত হইল।

ভন্নক ঘুমাইলে, বাঘ, রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল—'রাজপুত্র ! ভন্নক নখায়ুধ, আপনি উহাকে বিশ্বাস করিবেন না। শান্তে লেখা আছে—

নদী, নখা, শৃঙ্গী কিংবা যেই হয় অন্ত্রধারী জন,

রমণী ও রাজকুলে বিশ্বাস না করিও কখন।

আবার ভল্লকের মতির স্থিরতা নাই—কাজেই উহার প্রসন্নতাও ভর-জনক, কেন না—

> ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে হয়, চঞ্চল-হাদয় জনের প্রসাদেও ঘটে' থাকে ভয়।

এই ভন্নক আমার কবল হইতে রক্ষা করিয়া শেষে নিজেই আপনাকে ভক্ষণ করিবে। অভএব আপনি উহাকে ফেলিয়া দিন—আমি ভক্ষণ করিয়া চলিয়া, যাই। বাঘের যুক্তি শুনিরা রাজপুত্র যেমন ভল্লুরুকে নীচে ফেলিতে গেলেন, অমনি সে পড়িতে পড়িতে গাছের অক্স-ভাল ধরিয়া ঝুলিয়া রহিল। ভাহা দেখিয়া রাজপুত্রের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল!

ভল্লক অতিশয় রাগিয়া বলিল—'পাপিষ্ঠ! এখন ভয় পাইলে লাভ কি ? বেমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছিস্, তাহার উপযুক্ত ফল ভুগিতেই হইবে। পিশাচ হ'—সর্বাদা স-সে-মি-রা এই অক্ষর কয়টি বলিতে থাক্!'—এই বলিয়া ভল্লক রাজপুত্রের গালে থুব জোরে এক চড় মারিল।

#### (8)

রাত্রি ভোর হইল। বাঘ ও ভল্লুক চলিয়া গেল। রাজপুত্র কেবল 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' বলিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ওদিকে বাঘের ভয়ে দড়ি ছিঁড়িয়া রাজপুত্রের ঘোড়া দৌড়িতে দৌড়িতে রাজধানীতে যাইয়া হাজির হইল। রাজপুত্র নাই, কিন্তু তাঁহার ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে! রাজা সেই কথা শুনিলেন।

রাজার ডাকে মন্ত্রী আসিলেন। মন্ত্রী ও পরিজন সকলকে লইয়া রাজা পুত্রের খোঁজে বনে গেলেন। বনে খুঁজিতে খুঁজিতে রাজপুত্রকে পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহার অন্য কোন জ্ঞান ত নাই-ই, অধিকন্ত তিনি কেবলই 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' বলিতেছিলেন।

কত মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞ আসিল, কত দৈবজ্ঞ-জ্যোতিষী আসিল, কত চিকিৎসাঁ হইল ; কিন্তু রাজপুত্রের ব্যারামের কিছুমাত্র উপশম হইল না।

এতদিন পরে—এইরূপ ঘোর বিপদে পড়িয়া, রাজার মনে গুরু শারদানন্দের কথা জাগিল। হায়। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ক্ষণমধ্যেই রাজপুত্রকে ভাল করিতে পারিতেন। মন্ত্রীর নিকট সে কথা বলিয়া রাজা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী বলিলেন—'যাহা হইবার হইয়াছে। অতীত বিষয়ের আলোচনার আর লাভ নাই।'

#### ছোটদের বত্তিশ সিংহাসন

রাজা বলিলেন—'মন্ত্রিন্, ঘোষণা করিয়া দাও—রাজকুমারকে যে নীরোগ করিতে পারিবে, তাহাকে আমার রাজ্যের অর্জেক দান করিব।'

মন্ত্রী, রাজার আদেশানুসারে ঐকথা ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া শারদানন্দের নিকট সকল কথা বলিলেন।

শারদানন্দ কহিলেন—'মন্ত্রিন্! রাজাকে যাইয়া বল,—আমার এক ক্ষা আছে। রাজপুত্রকে তাহার কাছে লইয়া গেলে, সে ইহার একটা উপায় করিতে পারে।'

মন্ত্রী, শারদানন্দের উপদেশ মত রাজাকে সকল কথা বলিলেন। রাজা সভার সকল লোক এবং পুত্রের সহিত মন্ত্রীর গৃহে গেলেন। সম্মুখে এক পদ্দি— তাহার আড়ালে শারদানন্দ বসিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া রাজপুত্র কেবলই 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' বলিতে লাগিলেন।

সকলে যথাযোগ্য স্থানে বসিলে পদ্দার আড়াল হইতে, মন্ত্রি-কন্সা পরিচিত শারদানন্দ বলিতে লাগিলেন—

'স্ভাব-প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা। অঙ্কমারুহ্য স্থানাং হস্তু কিং নাম পৌরুষম্॥

স্ভাব সদাই যার হৃদে বাস করে,
কি-ই বা বিজ্ঞতা আছে বঞ্চিয়া তাহারে ?
কোলে শুয়ে নিজা যায় যে বিশ্বাসী জন,
কি পৌরুষ তা'র প্রাণ করিয়া হনন ?

এই শ্লোক পড়া শেষ হইতেই রাজপুত্র 'সে-মি-রা' 'সে-মি-রা' বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকলের বিশ্বয়ের আর সীমা রহিল না!

পদ্দার আড়াল হইতে আবার পড়া হইল—
'(সুভুং গছা সমৃদ্রস্থ গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্।
বন্ধাহত্যাপ্রমচ্যেত মিত্রন্দ্রোহী ন মুচ্যুতে॥

্বেস্তৃবন্ধ রামেশ্বর সাগর-সঙ্গম, ব্রহ্ম-হত্যা পাপ পারে করিতে মোচন। কিন্তু যেই নরাধম মিত্রন্তোহী হয়, কিছুতেই তা'র পাপ নাহি পায় ক্ষয়॥'

এই দিতীয় শ্লোক পড়া শেষ হইতেই রাজপুত্র কেবল 'মি-রা' বিলতে লাগিলেন।

পর্দার আড়াল হইতে আবার তৃতীয় শ্লোক পড়া হইল—
'মিত্র-জোহী কৃতত্মশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
ত্রয়স্তে নরকং বাস্তি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

মিত্রহা কৃতন্ম আর বিশ্বাসঘাতক প্রালয় পর্যান্ত ভোগে এ তিনে নরক।'

এই শ্লোক পড়া শেষ হইতেই রাজপুত্র কেবল 'রা' 'রা' বলিতে লাগিলেন। আবার পদ্দার আড়াল হইতে পড়া হইল—

'ব্লাজন ভো তব পূত্রস্থ যদি কল্যাণমিচ্ছসি। দেহি দানং দিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥

> রাজন্ চাহ গো যদি পুজের কল্যান, দেব আরাধনা কর দ্বিজে কর দান।

এই শ্লোকপাঠ শেষ হইতেই রাজপুত্র ভাল হইয়া গেলেন—তাঁহার আর কোন অসুথ রহিল না। তিনি সকলের কাছে ভল্লুকের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজা, মন্ত্রীর কতা। মনে করিয়া শারদানন্দকে উদ্দেশ করিয়া কছিলেন— কুমারি, তুমি অন্তঃপুরে বাস কর—কখনও বনে যাও নাই; তবে কিরূপে বাঘগালুকের ভাষা শিখিলে ?

পদ্দার আড়াল হইতে উত্তর হইল—'দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্কাদে

ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন

আমার জিহ্বায় সরস্বতী বাস করেন। সেইজন্ম, ভানুমতীর তিলের স্থায় বাঘ-ভালুকের ভাষাও জানিতে পারিয়াছি।

এইকথা শুনিবামাত্র রাজা তাড়াতাড়ি এক টান্ দিয়া পর্দা সরাইয়া ফেলিলেন। তখন সকলে সবিস্থায়ে দেখিলেন—সেথানে রাজগুরু শারদানন্দ বসিয়া রহিয়াছেন! রাজা ও অপর সকলে অতিশয় আনন্দের সহিত গুরু



রাজা এক টান্ দিয়া পদ্দা সরাইয়া ফেলিলেন

শারদানন্দের পায়ে প্রণাম করিলেন। মন্ত্রী সকল বৃত্তান্ত খূলিয়া বলিলেন। শুনিয়া রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি অশেষ প্রশংসা করিয়া মন্ত্রীকে বহুপ্রকারের দ্রব্য দান করিলেন।"

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া মন্ত্রী, ভোজরাজকে কহিলেন—"মহারাজ, যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া কাজ করেন তাঁহার কোনই তুঃখ থাকে না।"

রাজা শুনিয়া একটু হাসিলেন। তারপর দীনতঃখা অহ্ব, খঞ্জ, বধির

ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন

প্রভাতকে বহু ধনরত্ন দান করিলেন। সকলে আশার অধিক ধনরত্ন পাইয়া ছইহাত তুলিয়া ঈশ্বরের কাছে ভোজরাজের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। চারিদিকে নানাপ্রকার বাছা বাজিয়া উঠিল।
শঙ্খ-ঘন্টার ধ্বনি হইতে লাগিল। দিব্য ধ্পগন্ধে চারিদিক ভরপূর হইল।
রাজা ছত্র, চামর, দণ্ড প্রভৃতি রাজভূষণে ভূষিত হইয়া সেই সিংহাসনে আরোকণ
করিতে উজোগী হইলেন।

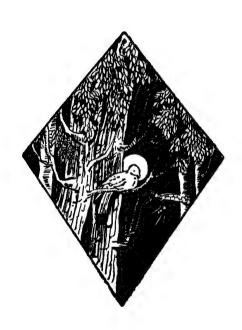

# ধ্রথম পুতুল—মিশ্রকেশী



ভোজরাজ মঙ্গলকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া ঐ আশ্চর্য্য সিংহাসনে উঠিবার জন্ম যেমন একটি পুতুলের মাথায় পা দিতে গেলেন, অমনি সেই পুতুল মামুষের মত ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল—"মহারাজ, যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের মত মহত্ত্ব ও দান করিবার ক্ষমতা আপনার থাকে, তবে আপনি এই সিংহাসনে বসিতে পারেন।"

ভোজরাজ কহিলেন—"তুমি রাজা বিক্রমাদিত্যের যে গুণের কথা বলিলে, আমার সেই সকল গুণই আছে। আমিও উপযুক্তরূপ দান করিয়া থাকি।" পুতুল কহিল—"মহারাজ, আপনি নিজ্পমুখেই নিজের গুণের কথা কহিতেছেন। ইহা বড়ই

অক্সায়। শাস্ত্রে আছে—

আপন গুণের কথা যে করে কীর্ত্তন, এ মহী মাঝারে বটে সে জন হর্জ্জন। পরদোষ আত্মগুণ, যে হয় সুজন— নাহি করে আত্মমুখে কদাপি বর্ণন।"

একটা পুত্লের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া রাজা বড়ই আশ্রেষায়িত ইইলেন।
তিনি নিজের ভ্রম ব্ঝিতে পারিয়া বলিলেন—"তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই সভা;



সিংহাসনে উঠিবার জন্ম যেমন একটি পুতুলের মাথায় পা দিতে পেলেন

ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন

বাস্তবিক মূর্থেরাই নিজের গুণ নিজে গ্রায়িয়া বেড়ায়। সেরূপ করা আমার পক্ষে ভাল হয় নাই। যাহা হউক, এই সিংহাসন যাঁহার ছিল তাঁহার উদারতার কথা খুলিয়া বল।"

পুতৃল বলিল—"ভোজরাজ, এ সিংহাসন যাঁহার, তাঁহার নাম মহারাজ বিক্রমাদিত্য। তিনি সম্ভষ্ট হইলেই প্রার্থীকে কোটী স্থবর্ণ দান করিতেন। বেশী কথা কি, কাহারও সহিত দেখা হইলেই তাহাকে তিনি সহস্র স্থবর্ণ দিতেন; মালাপ হইলে দশ হাজার, মহৎ ব্যক্তিকে লক্ষ এবং সম্ভষ্ট হইলে সর্ব্বদা কোটী স্থবর্ণ দান করিতেন। আপনার যদি সেইরূপ দান করিবার শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

পুতুলের কথা শুনিয়া ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।



# দিতীয় পুতুল—প্রভাবতী –



ভোজরাজ অন্থ এক পুতুলের মাথায় পা দিতে উল্লভ হইলেন।

পুতৃল রাজাকে বলিয়া উঠিল—"রাজন, যদি বিক্রমাদিত্যের মত আপনার গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

ভোজরাজ ব**লিলেন—**"বিক্রমাদি**ভ্যের গুণ** বর্ণনা কর।"

পুতুল বলিতে লাগিল—

"বিক্রমাদিত্য রাজা হইবার পরে গুপ্তচরদিগকে কহিলেন—'তোমরা পৃথিবীর সব জায়গা বেড়াইয়া আইস। যেখানে যা কিছু নৃতন দেখিবে আমাকে আসিয়া তাহার কথা জানাইবে। আমি উহা দেখিতে যাইব।'

কিছুকাল গেল। এক গুপুচর ফিরিয়া আসিয়া বিক্রমাদিভ্যকে বলিল—
'মহারাজ, চিত্রকৃট পর্বতের কাছে এক তপোবনে খুব সুন্দর একটি দেবালয়
আছে। পর্বতের একটি উচ্চচ্ছা হইতে সেখানে অভিশয় নির্দান জল সর্বদাই
পড়িয়া থাকে। সেই জলে স্নান করিলে সমৃদয় পাপ দূর হয়—পাপীর দেহ
হইতে কালো জল বাহির হয়। এক ব্রাহ্মণ একটা খুব বড় কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া
সেখানে কতকাল ধরিয়া যে যজ্ঞ করিতেছেন কেইই তাহা বলিতে পারে না।
কুণ্ড হইতে প্রতিদিন যজ্ঞের ছাইগুলি তুলিয়া ফেলা হয়, সেগুলি একটা উচ্

ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন

পাহাড়ের মত হইয়াছে। বাহ্মণ কাহারও সহিত কথা বলেন না। উহা অতি বিচিত্র স্থান।'

গুপ্তচরের কথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য তথনই বেতালকে ডাকিলেন। ডাকামাত্র বেতাল আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বেতালের সহিত সেই দেবালয়ে গেলেন। মন্দির দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন, পাহাড়ের জলের ধারায় স্নান করিয়া শরীর জুড়াইলেন। তারপর যজ্ঞকুণ্ডের কাছে ঘাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কত বৎসর যাবৎ এখানে হোম করিতেছেন ?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন—'একশত বংসর যাবং। তবু দেবতা প্রসন্ন হইতেছেন না।'

বিক্রমাদিত্য দেবতার নামে কুণ্ডে আহুতি দিলেন, দেবত। প্রসন্ন হইলেন না। তখন তিনি নিজের মাথা কাটিয়া হোম করিবার জন্ম যেমন খড়গদ্বারা আপন মস্তক ছেদন করিতে উন্নত হইলেন, অমনি দেবতা আবিভূতি হইয়া খড়গ ধরিলেন, বলিলেন—'আমি সম্ভুষ্ট হইয়াছি, বর লও।'

বিক্রমাদিত্য কহিলেন—'এতকাল ধরিয়া যজ্ঞ করিলেও ব্রান্ধণের প্রতি প্রসন্ন হ'ন নাই কেন? আর এত সহজেই বা আমার উপর প্রসন্ন হওয়ার কারণ কি ?'

দেবতা কহিলেন—'মহারাজ, এই ব্রাহ্মণের মনে কোনই ভাব নাই। কাজেই এতকাল যজ্ঞ করিলেও প্রসন্ন হই নাই। দেখ, শুধু জ্ঞপ করিলেই জ্পের ফল পাওয়া যায় না—ঐ সকল কাজ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে এবং খুব একাগ্রচিত্তে করিতে হয়। নতুবা কোনই ফল হয় না।

'আরও—যা'রা মন্ত্রকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, শুধু অক্ষর বলিয়া ভাবে; তীর্থকে পুণ্যস্থান ও পাপক্ষয়ের স্থান বলিয়া মনে করে না, আমোদের বা মেলার স্থান বলিয়া ভাবে; ব্রাহ্মণকে নিজেরই মত হস্তপদযুক্ত মানুষ বলিয়া মনে করে, দেবতাকে মিথ্যা ভাবে, দৈবজ্ঞকে 'বিশ্বাস করে না, গুরুকে পরম দেবতা



যেমন খড়াগারা আপন মস্তক ছেদন করিতে উন্নত হইলেন অমনি দেবতা আবিভূতি হইয়া খড়া ধরিলেন।

#### ভিটিদের বাত্রশ সিংহাসন

মনে না করিয়া একজন মানুষ বলিয়া মনে করে, তাহারা মন্ত্র জ্বপ করিয়া, তীর্থে যাইয়া, ব্রাহ্মণকে দান করিয়া, দেবতার পূজা করিয়া কোনই ফল পায় না।

'যেহেতু—দেবতার মূর্ত্তি, কাঠপাথর বা মাটী দিয়া গড়িয়া যাহারা উহাকে কাঠ, পাথর বা মাটী বলিয়াই মনে করে, তাহারা ঐ দেবমূর্ত্তিতে শুধু কাঠ, পাথর বা মাটীই দেখিতে পার। আর যাহারা দেবতার মূর্ত্তিতে ভগবান রহিয়াছেন বলিয়া মনে করে, তাহারা উহাতে ভগবানকেই দেখিতে পায়। বাস্তবিক ভগবান কাঠ পাথর বা মাটীতে থাকেন না; তিনি, যাহারা পূজা বা উপাসনা করে তাহাদের মনের ভাবের ভিতর থাকেন।'

রাজা কহিলেন—'ব্রাহ্মণের অভীষ্ট পূর্ণ হৌক্—এই বর দিন।'

দেবতা, রাজার প্রার্থনায় অতিশয় সম্ভষ্ট হইলেন—রাজাকে কত প্রশংসা ও আশীর্কাদ করিলেন, তারপর রাজার প্রার্থনা মত বর দিলেন। বিক্রমাদিত্য সেই ব্রাক্ষণকে পূজা করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।"

কৃথা শেষ করিয়া পুতৃল কহিল—"ভোজবাজ, আপনার যদি ঐরপ ধৈর্যা ও উদারতা থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসিতে পাল্লেন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।



# তৃতীয় পুতুল—স্প্রভা 👯



রাজা পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উল্লোগ করিলে, তৃতীয় পুতৃল কহিল—"ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের মত গুণবান রাজাই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।"

ভোজ বলিলেন—"বিক্রমাদিত্যের কি কি গুণ ছিল, তাহা বল।"

পুতৃল বলিতে লাগিল—

"পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্যের তুল্য রাজা নাই।
তিনি সকলকেই আপন বলিয়া মনে করিতেন।
তাঁহার যেমন ছিল ধৈর্য্য—তেমনই ছিল উভ্তম।
এক্তম্য দেবতারাও তাঁহার সহায়তা করিতেন।

তিনি একদিন মনে মনে ভাবিলেন—এই সংসার, আজ আছে তো কাল নাই। কবে

যে কাহার কি হইবে কেহ তাহা জানে না—বলিতে পারে না। কাজ্বেই নাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দান এবং ভোগ করাই উচিত। দীপশিখার মত লক্ষ্মী শুলা। সৎপাত্রে দান না করিলে, দানে কোন ফলই হয় না; ভোগ না করিলে। ঞ্চিত অর্থেরই বা ফল কি? লোকের ভোগের জন্ম যেমন দীঘিতে জ্বলা ব্যা, তেমন দান করিবার জন্মই অর্থ সঞ্চয় করা হয়।

এইরপে ভাবিয়া তিনি এমন একটা যজ্ঞ করিতে মনন করিলেন, যে যজ্ঞে থাসর্ববিদ্ব বিলাইয়া দিতে হয়। রাজার হুকুমে কারুকরের। আসিল—পূব লার করিয়া যজ্ঞের জ্বন্থ একটা ঘর তৈয়ারী করিল।

রাজার কর্মচারীরা যজের জিনিসপত্র আনিয়া মণ্ডপ ভরিয়া ফেলিল। বভা, গন্ধর্বে, যক্ষ, মূনি, ঋষি প্রভৃতি সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইল।

ছোটদের ব্রিশ সিংহাসন

সমূত্র-দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্ম বিক্রমাদিত্য এক ব্রাক্ষণকে পাঠাইলেন। ব্রাক্ষণ সমূত্রের তীরে যাইয়া সমূত্রের পূজা করিলেন, পূপাঞ্জলি দিলেন। সমূত্র-দেবতা ব্রাক্ষণের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন— যে জন্ম বিক্রমাদিত্য আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, আমি তাঁহার দেওয়া সেই সমূদ্র বস্তুই পাইয়াছি। তবু তাঁহার যজ্ঞে যাওয়া আমার উচিত। কিন্তু আমি একটা বড় গুরুতর ব্যাপারে ব্যস্ত আছি, তাই যাইতে পারিতেছি না। বিক্রমাদিত্য আমার পরম স্বহৃদ্। তাঁহার যজ্ঞের জন্ম এই চারিটি রত্ন দিতেছি, ধরুন। ইহার একটির কাছে, যে জব্য মনে করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়; ছিতীয় রত্নটি সমূদ্র খাত্রসামগ্রীর রস অমৃতের তুল্য করে; তৃতীয় রত্নটি আশ্ব-রথপদাতিযুক্ত চতুরঙ্গসেনা দান করে; চতুর্থ রুড়টি দিবেন। বিক্রমাদিত্যের হাতে এই রত্ন চারিটি দিবেন।

ত্রাহ্মণ সমুদ্র-দেবতার দেওয়া রত্ন চারিটি কইয়া উজ্জ্বয়িনীতে ফিরিলেন।
সেই সময় রাজার যজ্ঞ শেষ হইয়া গিয়াছে। যত্ন লোক যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিল, ।
ভিনি তাহাদিগকে আকাজ্ফার অধিক ধনরত্ন দান করিয়া বিদায় দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার হাতে রত্ন চারিটি দিলেন এবং ্র উহাদের কাহার কি গুণ তাহাও বলিলেন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'যজ্ঞ শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই এই রত্ন দিয়া আর আমি কি করিব ? ইহার মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন।'

. ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আমি গৃহে যাইয়া গৃহিণী, পুত্র ও পুত্রবধূর মত লইয়া আদি। তাহারা যে রত্নটি লইতে বলে তাহাই লইব।'—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করিলেন—সকলের কাছে রত্নের গুণের কথা বলিলেন

রত্নের গুণের কথা শুনিয়া পুত্র বলিল—'যে রত্ন চতুরক্সসেনা দান করে, আমরা তাহাই লইব। তাহা লইলে সুখে রাজহ করিতে পারিব।'

করা কথনই উচিত নহে। কেননা,—রাজ্যের জন্মই মহারাজ রামচন্দ্র বনে

## ছোটদৈর বাত্রশ সিংহামন

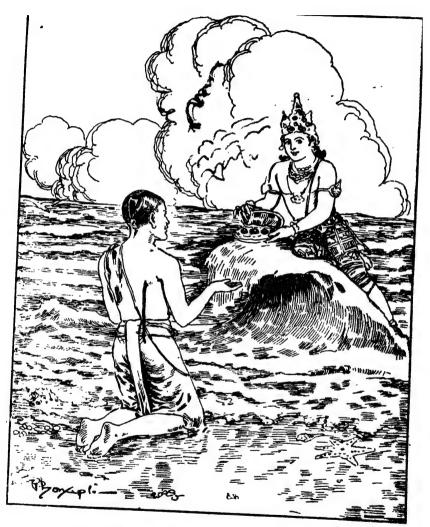

সমুদ্র-দেবতা আন্ধণের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিস্পেন-এই চারিটি রত্ন দিতেছি, ধক্ষন।

ছোটদের বত্তিশ সিংহাসন

গেলেন, বলি বাঁধা পড়িলেন, পাণ্ডবদিগকে কত কষ্ট ভূগিতে ছইল, বৃঞ্চিদিগের বংশ নাশ পাইল, নলরাজের ছর্দ্দশার একশেষ ছইল, সূর্য্যবংশীয় রাজা সোদাস রাক্ষস হইলেন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মরিলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের কতই না বিড়ম্বনা ঘটিল! কাজেই রাজ্যের লোভ করিতে নাই। আমার মতে যাহা দ্বারা অর্থ পাওয়া যায় সেই রত্নটি লওয়াই উচিত। জগতে এমন কোন পদার্থই নাই—অর্থ দারা যাহা পাওয়া যায় না। কাজেই সুর্বপ্রথক্নে অর্থোপার্জ্জনই কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণী বলিলেন—'যে রত্ন দারা খাছ্য বস্তু পাওয়া যায় সেই রত্ন লওয়াই উচিত। কারণ ভগবান, একমাত্র আহার দারাই প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কান্ধেই অন্নই একমাত্র প্রার্থনীয়।'

পুত্রবধু বলিল—'যে রত্ন দারা অলকারাদি লাভ হয় সেই রত্ন লউন। পবিত্র বস্ত্র ও উত্তম ভূষণদারা আয়ু, লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য বাড়ে। আর উহা দারা দেবতারাও সম্ভুষ্ট হ'ন।'

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পুত্রবধ্র মধ্যেত্তরপ বিবাদ উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ কোন্ রত্ন যে লইবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না—অগত্যা রাজাকে সকল কথা বলিলেন।

্বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেই চারিটি রত্নই ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ রত্ন লইয়া পরম আনন্দে ঘরে ফিরিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতৃল ভোজরাজকে বলিল—"মহারাজ, উদারভাগুণ জন্ম হইতেই লোকের মধ্যে থাকে; উহা একটা উপাধি নহে। চাঁপা ফুলের স্থান্ধ, মুক্তা ফলের কান্তি, ইক্ষ্দণ্ডের মধুরতা যেমন জন্মগত গুণ, উদারতাও তেমনই সভাবসিদ্ধ গুণ। আপনার যদি এরপ গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

ভোজরাজ মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

## চতুৰ্থ পুতৃল—ইন্দ্ৰসেনা



ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উঠিতে উন্নত হইলেন । তখন চতুর্থ পুতুল ভোজরাজকে কহিল—

"মহারাজ, শুমুন--

বিক্রমাদিত্যের শাসন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সকল বিভায় ও সকল গুণে গুণবান হইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না—কারণ তাঁহার ছেলে হইল না।

বান্দাণী একদিন স্বামীকে ব**লিলেন্—'শান্তে** লেখা আছে—পুত্রহীনের সদ্গতি নাই। পুত্র-মুখ দেখিলে মানুষ তাপস হয়, অতএব পুত্র-মুখ দেখা দর্ত্তব্য। চন্দ্র যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর করে, স্থ্য যেমন পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে, ধর্ম যেমন ত্রিভূবন রক্ষা করে, সংপুত্রও সেইরূপ বংশ উজ্জ্বল করে এবং বংশ রক্ষা করে।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, কিন্তু অভিশয় যত্ন না করিলে খুব ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। গুরুর সেবা-শুক্রমা করিলে বিভা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনা ছাড়া সৎপুত্র পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে লেখা আছে— চিরকাল স্থভোগ করিতে চাহিলে, অবিশ্রাম যত্নের স্থভাবান ভবানীপতির ভজনা করিবে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন—'তবে সন্তানলাভের জন্ম কোন প্রকার ব্র**ডই অবল**ন্থন করুন।'—

ব্রাহ্মণও তদমুসারে 'রুত্রযাগ' নামে এক যজ্ঞ করিলেন।

ভোটদের বজিশ সিংহাসন

সেই যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণ একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—স্বয়ং মহাদেব আসিয়া ভাগাকে বলিতেছেন—'তুমি প্রদোষ-ব্রত কর, তবেই তোমার পুত্র হইবে।'

ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ নাসের শুক্রপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে শান্তের বিধানমত প্রদোধ-ত্রত করিলেন। ত্রতের ফলে যথাকালে ব্রাহ্মণের একটি ছেলে হইল। তিনি দাদশ দিনে নামকরণ করিয়া ছেলের নাম রাখিলেন—দেবদত্ত। তারপর ছয়নাসে অন্নপ্রাশন এবং আট বছরে ছেলের উপনয়ন-কার্য্য করিলেন। বেদপাঠ শেষ হইলে পুত্রের বয়স যখন যোল বছর হইল, তখন তাহার বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণ নিজে সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন।

তীর্থে যাইবার সময় তিনি পুজকে বলিয়া গেলেন—'বাবা! যখন প্রাণ যায় তেমন হুঃখ উপস্থিত হইবে, তখনও স্বধর্ম ছাড়িও না; পরের সহিত বিবাদ করিও না; সকল প্রকার প্রাণীকে দয়া করিও; পরমেশ্বরকে ভক্তিকরিও; পরস্রীকে মায়ের মত দেখিও; বলবান ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিও না; গুণী লোকেরা যেরূপ বলেন সেইরূপ ক্ষ্মিজ করিও; বিষয় অনুসারে কথা কহিও; িজের যেরূপ অর্থ থাকে তদনুসাতে ব্যয় করিও; সাধুর সঙ্গে বাস ও অসাধুর সঙ্গ ত্যাগ করিও।'

বাহ্মণ, পুল্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, কাশীধামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। দেবদত্ত, পিতার আদেশ পালন করিয়া সেই নগরে রহিলেন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিবার কালে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। দেবদত্ত যজ্ঞের কাঠ কাটিবার জন্ম ঐ বনেই গিয়াছিলেন—সহসা রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বিক্রমাদিত্যকে সঙ্গে করিয়া নগরে লইয়া আসিলেন। এই উপকারের জন্ম বিক্রমাদিত্য খ্ব আদর-যত্ন করিয়া দেবদত্তকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং সর্বদা তাঁহার উপকারের জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাজা একদিন আপনা আপনি বলিতেছিলেন—'মামুষ নারিকেল গাছ পুঁতিয়া একটু একটু করিয়া তাহার গোড়ায় জল দেয়। সেই সামান্ত জলটুকু পাইয়া গাছ বাঁচিয়া থাকে—বাড়ে। উহারা কথা বলিতে না পারিলেও সেই সামাত জলটুকু দেওয়ার উপকারের কথা চিরজীবন মনে করিয়া রাখে এবং মাথায় ফলের বোঝা বহিয়া, অমৃতের তুল্য জল দান করিয়া থাকে। যাঁহারা বাস্তবিক সাধু,—তাঁহারা কখনও পরেব উপকারের কথা ভুলিয়া যা'ন নাঃ।'

দেবদন্ত বিক্রমাদিত্যের সেই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া, রাজা কতদ্র কৃতজ্ঞ—তাহা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একজন লোক দিয়া রাজপুত্রকে চুরি করিয়া নিজের বাড়ীতে আনিলেন—তারপর রাজপুত্রের কয়েকখানা অলঙ্কার চাকরের হাতে দিয়া বাজারে বেচিতে পাঠাইলেন!

এদিকে রাজার অন্তঃপুরে তো ভয়ন্ধর হুলুস্থল পড়িয়া গিয়াছে। রাজপুত্রের সন্ধানের জন্ম লোকজন চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহারই একজন লোক বাজারে যাইয়া দেবদত্তের চাকরকে ধরিল—রাজপুত্রের গায়ের অলম্বারসহ বাঁধিয়া তাহাকে রাজার কাছে লইয়া আসিল।

বিক্রমাদিত্য দেবদত্তেদ ছাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই কে ? কো্থায় এই অলঙ্কার পাইলি ?'

সে বলিল—'আমি দেবদত্তের চাকর। দেবদত্ত বেচিবার জন্ম এই অলঙ্কার আমাকে দিয়াছেন।'

রাজা দেবদত্তকে আনাইয়া, অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'আমি অলঙ্কারের লোভে রাজপুত্রকে হত্যা করিয়াছি। তাহারই কয়েকখানা বেচিতে পাঠাইয়াছিলাম। কর্ম্ম-বশেই আমার এইরূপ ছর্ব্বছি হইয়াছিল। এক্ষণে মহারাজের যেরূপ বিবেচনা হয় সেইরূপ শাস্তিই দিবেন।'

দেবদত্তের কথায় রাজসভায় নানা রকমের আলোচনা হইতে লাগিল।

কেহ বলিল— 'শিশুহত্যা ও সোনাচুরি—এই ছই গুরুতর পাপের জক্ত অপরাধীকে থেজুরের ডালের আঘাতে হত্যা করা উচিত।'

কেহ বা উহাকে টুক্রা টুক্রা করিয়া কাটিয়া শক্নির দারা উহার মাংস খাওয়াইতে পরামর্শ দিল।

### टिडिएम् वाजन ।गःर।गन

সকলের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'একে ইনি আমার আঞ্জিত ও ব্রাহ্মণ, তাহার উপর আবার বন হইতে পথ দেখাইয়া আনিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। কাজেই আমি কোন মতেই দেবদন্তের কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। যে উপকারীর উপকার করে তাহার আর বিশেষ গুণের কথা কি? যে অপকারীর উপকার করিতে পারে—সে-ই যথার্থ সাধু। যাঁহারা মহৎ, আঞ্জিত লোকের গুণ বা দোষের বিচার না করিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারেই



'আমি অলঙ্কারের লোভে রাজপুত্রকে হত্যা করিয়াছি …'

ভাহাকে রক্ষা করেন। দেখ, চন্দ্র একটা জড়পিণ্ড, তাহার শরীর বাঁকান, আবার সে দিন দিন ক্ষয় পায়—তথাপি দেবদেব মহাদেব তাহাকে কপালেই রাখিয়াছেন।'

এই বলিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবদত্তকে অভয় দান করিলেন এবং বহুম্ল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

### ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন

দেবদত্ত গৃহে যাইয়াই রাজপুত্রকে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে রাজার হস্তে প্রদান করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

কুমারকে দেখিয়া রাজার আর বিশ্বয়ের সীমা রহিল না। তিনি আবার বলিলেন—'যে উপকারীর উপকার ভূলিয়া যায়, সে যথার্থ ই পুরুষাধ্ম।'"

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া পুতৃলটি ভোজরাজকে বলিল—"মহারাজ, আপনাতে যদি এইরূপ পরোপকার ও উদারতা গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।



## পঞ্চম পুতুল—স্থদতী



ভোজরাজ অফা পুতুলের মাথায় পা দিতে উদ্ভত হইলে সে বলিল—

"মহারাজ, শুরুন—

বিক্রমাদিত্য যথন রাজ র করিতেছিলেন তথন একদিন এক রত্ন-বিক্রেতা আসিয়া রাজার হাতে একটি অতি মূল্যবান রত্ন দিল। রাজা, রত্ন-পরীক্ষক-দিগকে ডাকাইয়া উহার মূল্যাদি স্থির করিতে আদেশ দিলেন।

রত্ন-পরীক্ষকেরা (উহা পরীক্ষা করিয়া কহিল— 'মহারাজ! ইহা অমূল্য; আমরা ইহার মূল্য স্থির করিতে পারিলাম না।'

রাজা এই কথা ভূনিয়া প্রচুর ধন দান করিয়া

রত্ন-বিক্রেভাকে বলিলেন—'ভোমার নিকট এইরূপ রত্ন আর ক্য়টি আছে ?'

রত্ন-বিক্রেতা বলিল—'মহারাজ! এইরূপ রত্ন আমার কাছে আরও দশটি আছে; কিন্তু সেগুলি আমার বাড়ীতে রহিয়াছে। মহারাজের প্রয়োজন হইলে মূলা দিয়া তাহা কিনিতে পারেন।'

রাজার আদেশ অনুসারে রত্ন-পরীক্ষকেরা সেই সকল রত্নের এক একটির মূলা ছয় কোটী সুবর্ণ স্থির করিল। রাজা দশটি রত্নের মূল্য হিসাব করিয়া বিদ্ধ-বিক্রেভাকে দিলেন এবং রত্ন আনিবার জন্ম একজন বিশ্বাসী লোককে ভাহার সঙ্গিত পাঠাইলেন। রাজা সেই লোককে বলিলেন—'যদি আট দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পার, তবে প্রচুর পুরস্কান্ধ দিব।'

### ছোটদের বত্তিশ সিংহাসন



নৌকার মাঝিকে বলিল—
'মাঝি! আমাকে পার করিয়া দাও।' পৃঃ ৩৪

ছেটিদের বাত্রশ সিংহাসন

রত্ন-বিক্রেতা রাজার লোক সঙ্গে করিয়া গৃহে গেল এবং রক্ষাত্র হাতে দিল। ঐ লোক রত্ন লইয়া হাঁটিয়া উজ্জ্ঞায়নীর দিকে চলিল। পথে একটি নদী ছিল, অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে, নদীর ছই তীর ভূবাইয়া জ্ঞল-ত্রোত চলিয়াছিল। রাজার লোকটি নদী পার হইতে পারিল না। তখন সে এক নৌকার মাঝিকে বলিল—'মাঝি! আমাকে পার করিয়া দাও।'

মাঝি বলিল—'না ভাই, আমি ভোমাকে পার করিতে পারিব না। কেন না শাস্ত্রে লেখা আছে যে,—মহানদী পার হওয়া, মহাপুর্ক্ষের মৃত্তিলজ্বন ও মহাজনের সহিত বিরোধ—কর্ত্তব্য নহে। রাজার আদর, বণিকের ভূইত্ত নদীর প্রবাহকে বিশ্বাস করিতে নাই নদী, নখী, শৃঙ্গী, অস্ত্রধারা, স্ত্রীলোক ও রাজ-কুলকে বিশ্বাস করিবে না।

রাজার লোক কহিল—'ভাই, তোমার কথা সত্যাবটে। কিন্তু আমার অতি গুরুতর ঠেকা। অতএব আমাকে যাইতেই হইবে।'

নাবিক সমুদয় কথা শুনিয়া বলিল—'তুমি ফাঁদি আমাকে পাঁচটি রত্ন দাও, তবে আমি োমাকে পার করিয়া দিতে পারি।'

ন।বিককে পাঁচটি রত্ন দিয়া রাজার লোকটি নদী পার হইল। অবশিষ্ট রত্ন পাঁচটি রাজাকে দিয়া সে বলিল—'মহারাজ, আঁট দিনের মধ্যে আপনার নিকট পোঁছিব, ভাহ। না হইলে মহারাজের বড়ই ছঃখ হইবে। তাই মাঝিকে পাঁচটি রত্ন দিয়া নদী পার হইয়া আসিয়াছি। শাস্ত্রানুসারে, রাজার আদেশ লজ্বন, ব্রাহ্মণের সম্মানহানি—প্রাণবধের তুল্য।'

ভূত্যের এইরূপ বিবেচনার পরিচয় পাইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য অতিশয় সম্ভুষ্ট হইলেন এবং ভূত্যকে ঐ পাঁচটি রত্নই দান করিলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"বিক্রমাদিত্যের স্থায় দানশীলতা যদি আপনার থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

রাজা ভোজ এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

# ষষ্ঠ পুতুল—অনঙ্গ-নয়ন



পুনরায় অপর এক পুতৃল ভোজরাজকে কহিল— "মহারাজ, শুনুন—

একদা বসন্তকালে উৎসব উপলক্ষে মহারাজ বিক্রমাদিত্য অন্তঃপুরস্থ রমণীদিগকে লইয়া উপবনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে উপবনের বৃক্ষ সকলের মূলদেশ ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা থচিত, প্রাঙ্গণসকল চন্দ্রকান্ত-শিলাতে মণ্ডিত ও স্থগন্ধ ধূপে আমোদিত করা হইয়াছিল। রমণীরাও বিবিধ বেশভ্যায় অলঙ্কৃত হইয়া গিয়াছিলেন; সকলে সেই রমণীয় উপবনে বহুক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিয়া চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন।

চিণ্ডিকাদেবীর সেবাইত রাজার ঐশ্বর্য্য ও সুখভোগ দেখিয়া মনে মনে বড়ই ছঃখিত হইলেন; বিষয়-

ভোগে একান্ত অভিলাষী হইয়া রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমি দীর্ঘকাল চণ্ডিকাদেবীর সেবায় নিযুক্ত আছি। এক্ষণে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। মহারাজ ব্যতীত আমার মনোরথ পূর্ণ হইবার উপায় নাই।'

রাজা ব্রাহ্মণের অভিলাষ অবগত হইয়া—এক নগর স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণকে সেই নগর ও তাহার সহিত পঞ্চাশটি হাতী, পাঁচশত ঘোড়া, চারি হাজার পদাতিক সৈত্য ও একশত স্থানরী রমণী দান করিলেন; নৃতন নগরের নাম রাখিলেন—চণ্ডিকাপুর। ব্রাহ্মণ একাস্তমনে বিক্রমাদিত্যকে আশীর্কাদ করিলেন— অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।"

গল্প শেষ করিয়া পুতুল ভোজরাজকে কহিল—"মহারাজ, এইরূপ উদারতা যদি আপনাতে থাকে, তবে আপনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন।"

পুতুলের কথা শুনিয়া ভোজরাজ নীরব হইয়া রহিলেন।

## সপ্তম পুতুল-কুরঙ্গ-নয়না



পুনরায় আর এক পুতুল ভোজরাজের কাছে, বিক্রমাদিত্যের কথা কহিতে লাগিল—

"বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলে
সকলেই অতিশয় সুখী হইল। তাঁহার রাজ্যমধ্যে
একটিও অসাধু লোক রহিল না। সকল লোক
সদাচারযুভ, রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্রে ইন্তিল, স্বধর্মপালনে আসক্ত ও ষট্কর্মে নিরত হইলেন। ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল বর্ণের লোকই সিদ্ধি ও
বন্দোলাভের জন্ম অভিলাষী ও পরোপকারে
ইইলেন। সকলেই মিথ্যার প্রতি হ্বণা, লোভের
প্রতি দেষ, পরের কুৎদায় অনাদর, জীবের প্রতি দয়া
করিতে লাগিল এবং পরসেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান
হইয়া উঠিল। শরীরের প্রতি কাহারও আর অভিশয়

মমতা রহিল না; কোন্ বস্তু চির-স্থায়ী, কোন্ ক্স্তু বা অস্থায়ী, সকলে তাহার বিচার করিতে লাগিল। তাহারা পরলোকে বিশ্বাসী, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপালনে দৃঢ়চিত্ত ও উদার-হৃদয় হইল। বস্তুতঃ সকলেই পবিত্রচিত্ত ও সুখী হইল।

সেই নগরে ধনদ নামে এক বণিক ছিল। তাহার এত অর্থ ছিল যে, কেইই তাহার পরিমাণ করিতে পারিত না। যে যাহা চাহিত—বণিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই জব্য দিত। এইরপ অপরিমিত অর্থের অধিকারী হইলেও, বিক্রমাদিতোর শাসনগুণে বণিকের মনে ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি অরুচি জন্মিল। সে স্থির করিল যে—'পৃথিবীর স্থায় তাহার সমুদ্য বস্তুই অসার এবং ক্ষণস্থায়ী; কণ্ম-বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্মের উপাসনাই একমাত্র কর্ত্ব্য; কেন না ধর্মই একমাত্র বন্ধু, সকল স্থায়ি-সুথের মূল, ধর্মদারা স্বর্গ, মুক্তি প্রভৃতি সকল সুধ লাভ হয়। ধর্মের জন্ম সৎপাত্রে দানু করাই উচিত। মেঘের জলবিন্দু বিশ্বকে পড়িলে যেমন তাহা মুক্তা হয়, সেইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে ভদ্ধারা স্থফল ফলে। ক্ষুদ্র বটবীজ উর্বর ভূমিতে পুঁতিলে যেমন অচিরে বিশাল বটগাছ জন্মে, স্থপাত্রে দান করিলেও ভদ্ধারা বিপুল কার্য্যই সম্পন্ন হয়।

বণিকের মনে ধর্মবৃদ্ধির উদয় হওয়াতে সে ক্রমে ক্রমে গো-দান, ক্সা-দান, বিভা, ভূমি, জল প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দান করিয়া ভগবান বাস্থদেবকে দেখিবার জন্ম ঘারকায় যাত্রা করিল। পথে যাহার সহিত দেখা হইল, তাহাকেই প্রচুর



দেবীর বামদিকে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক · · · · মন্তক ছিল। পৃঃ ৬৮ দান করিল, তাহাদের সহিত কত ধর্মকথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিল। সমুক্ত তীরে উপস্থিত হইয়া বণিক সমুদ্রের মধ্যে একটি পর্বত ও পর্বতের উপর মন্দির দেখিতে পাইল। ঐ মন্দিরে গমন করিয়া সে দেখিল, তথায় ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বণিক ক্রুবনেশ্বরীর পূজা প্রণামাদি শেষ করিয়া

### চোটদের বাত্রশ সিংহাসন

দেখিল, দেবীর বামদিকে একটি পুরুষ ও জ্রীলোকের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে
—উহাদের মস্তক ছিল্ল। নিকটেই মন্দিরের দেওয়ালে লেখা রহিয়াছে—'কোন
পরোপকারী মহাত্মা নিজের মাথা কাটিয়া মায়ের পূজা করিলে এই জ্রীপুরুষের
কাটা মাথা যোড়া লাগিবে এবং ইহারা বাঁচিয়া উঠিবে।'

বণিক তথা হইতে ফিরিয়া দারকায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনে গেল; পরে দানপূজাদি শেষ করিয়া প্রসাদসহ দেশে ফিরিয়া আসিল। বন্ধুবান্ধবদিগকে দেবতার
প্রসাদ দিয়া সন্তুষ্ট করিল। তারপর একটি অপূর্বব সামগ্রী লইয়া রাজার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে গেল। কেন না, শাস্ত্রান্থসারে—রাজা, দেবতা, গুরু, সাধু-সন্ধ্যাসী,
প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয় মিত্র ও সর্ববিকনিষ্ঠ পুত্র—এই সকলের সহিত দেখা হইলে
তাহাদিগকে কোন না কোন বস্তু দিতে হয়।

বণিক, শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া রাজার হস্তে ভগবানের প্রসাদ ও ভেট দান করিল। রাজা তাহাকে তীর্থযাত্রার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তীর্থযাত্রা সময়ে কোথাও কোন আশ্চর্যাজনক ব্যাপার দেখিয়াছে কি না—তাহা জানিতে চাহিলেন। বণিক ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের বৃত্তান্ত বলিল।

রাজা সমুদ্র বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বণিকের সহিত তথনই ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্বক ভুবনেশ্বরীর পূজা, জপ প্রভৃতি করিয়া রাজা নিজের কঠে খড়া তুলিলেন। অমনি মরার মাথা ছইটি আসিয়া জোড়া লাগিল, মরা ছইটি বাঁচিয়া উঠিল!!

দেবী, রাজাকে বর দিতে চাহিলেন।

রাজার প্রার্থনায় দেবী সেই পুনর্জীবিত দম্পতিকে রাজ্য দান করিলেন। বিক্রমাদিত্য বণিকসহ দেশে ফিরিলেন।"

এইরপে কথা শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ! আপনার যদি এইরপ পরোপকার করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে বস্তুন।" ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

## অফম পুতুল—লাবণ্যবতী



পুনরায় আর এক পুতৃল বলিতে লা।গল--

"রাজা বিক্রমাদিত্য চর নিযুক্ত করিয়া পৃথিবীর তাবৎ প্রসিদ্ধ, মনোহর ও চমৎকারজনক সমুদ্র বৃত্তান্ত তাহাদের মুখে শুনিতেন। বাস্তবিক—গো সকল গন্ধঘারা, ব্রাহ্মণগণ বেদশান্তঘারা, রাজারা গুপ্তচরের মুখে এবং সাধারণ লোকেরা চক্ষুঘারা সকল দর্শন করে।

ভোজরাজ, রাজার পক্ষে প্রজার সমুদ্য বৃত্তান্ত জানা আবশুক। প্রজাগণের চিত্ত বৃঝিয়া ভাহাদের পালন, হুইলোকের শাসন, ভায়ানুসারে অর্থের উপার্জন, পক্ষপাত না করিয়া প্রার্থীদিগকে দান— ইহাই রাজার পক্ষে মহাযজ্ঞ। যাহাতে একটি প্রজারও অশ্রুপাত না হয়, সেইরূপভাবে শাসন-

পালনই রাজার পক্ষে দেবপূজা, জপ, যজ্ঞ ও হোম। প্রজা সম্ভষ্ট থাকিলে রাজার দৈবকার্য্য এবং শক্রজয় করিবার আবশ্যক কি ?

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে তাঁহার একজন চর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া রাজাকে কহিল—'মহারাজ, কাশ্মীর-দেশে এক বণিক আছে। তাহার ধনসম্পদের অবধি নাই। সেই বণিক একটি সরোবর খনন করাইয়াছে—তাহা পাঁচক্রোশ বিস্তৃত! সেই সরোবরের মধ্যে সে লক্ষ্মীনারায়ণের শয়নমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; কিন্তু সরোবরের জল

### ভোটদের বত্তিশ সিংহাসন

উঠিতেছে না। বণিক, সরোবরে জ্বল হইবার জ্বল বাহ্মণদারা নারায়ণের পূজা, গোম, অভিষেক প্রভৃতি বহু দৈবক্রিয়া করিলেও উহাতে একবিন্দু জ্বল হয় নাই। বণিক তাহাতে অতিশয় হুংখিত হইয়া সেই সরোবর-তীরে বসিয়া—িক করিলে যে উহাতে জ্বল উঠিবে তাহাই ভাবিতেছিল। একদিন দৈববাণী হইল—যদি বিভ্রশক্ষণযুক্ত ব্যক্তির গলা কাটিয়া দীঘিতে রক্ত দিতে পার, তবেই উহাতে জ্বল উঠিবে।

বণিক সেই দৈববাণী শুনিয়াই দীঘির পাড়ে মহা সমারোহে অন্ধ-সত্র আরম্ভ করিয়াছে। সেই সত্রে কত দেশের কত লোক যাইয়া ভোজন করিতেছে। বণিকের লোকেরা সেই সকল আগন্তুক লোকের নিকট বলিতেছে—যে নিজের গলা কাটিয়া এই সরোবরে রক্ত দিতে পারিবে, তাহাকে একশত ভার স্বর্ণ দেওয়া হুইবে।—কিন্তু কেহই আপন গলা কাটিয়া উহাতে রক্ত দিতে স্বীকার পায় নাই।

বিক্রমাদিত্য সেই কথা শুনিয়া তথায় গেলেন সেই সরোবর ও তাহাতে
নির্মিত দেবমন্দির দেখিয়া রাজার আর বিশ্বয়ের সীমা রহিল না। তিনি উহা
দেখিয়াই মান নান ভাবিলেন—'এই সরোবরে জল হইলে কত লোকের যে
উপকার হইবে তাহার আর সীমা নাই। আমি নিজের গলা কাটিয়া সেই উপকার
করিব। আজ হউক বা শত বৎসর পরে হউক, সকলেরই ত মৃত্যু হইবে,
কেইই চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। এমন অনিত্য শরীর রাখিবার
চেষ্টা করা র্থা—বরং তাহাদারা শতসহস্র লোকের উপকার করাই শ্রেয়।'

এই ভাবিয়া বিক্রমাদিত্য সরোবর-মধ্যে নির্ম্মিত মন্দিরে যাইয়া জল-দেবতাকে পূজা করিলেন—তারপর আপনার কণ্ঠে খজাবারা আঘাত করিতে উন্নত হইলেন। অমনি জল-দেবতা আবিভূতি হইয়া ঐ খজা ধার্ম করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন—'আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি—বর লও।'

রাজা বলিলেন—'এই সরোবর জলপূর্ণ হউক, এই বর দি'ন।' দেবতা কহিলেন—'তুমি শীঘ্র এই সরোবরের তীরে যাও।' দেবতার কথা শুনিয়া রাজা ভাড়াতাড়ি সরোবরের তীরে যাইয়া

### ছোটদের ব্রিশ সংহাসম



রা**জা** তাড়াতাড়ি সরোবরের তীরে যাইয়া উঠিলেন, অমনি নিমেষমধ্যে সরোবর **জিলে পূর্ণ** ছইয়া গেল।

## ভোটদের বজিশ সিংহাসন

উঠিলেন, অমনি নিমেষমধ্যে সরোবর জলে পূর্ণ হইয়া গেল। রাজা নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।"

গল্প শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ, আপনার যদি এইরপ প্রোপকার গুণ থাকে—ভবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

পুতুলের কথা শুনিয়া ভোজরাজ চুপ করিয়া র**হিলেন**।



## নবম পুতুল—কামকলিকা



পুনরায় অন্য এক পুতুল বলিতে লাগিলঃ—

"বিক্রমাদিত্য রাজা হইলে পর ভট্টি তাঁহার মন্ত্রী হইলেন, গোবিন্দ উপমন্ত্রী, চল্রশেখর সেনাপতি এবং ত্রিবিক্রম পুরোহিত হইলেন। পুরোহিত ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম কমলাকর। পিতা, রাজার বাড়ীর পুরোহিত—কত ভাল ভাল থাবার দ্রব্য, কত বা কাপড়-চোপড়, অলঙ্কার-পত্র আনিতেন—আর পুত্র কমলাকর খাইয়া পরিয়া, বাবুগিরি করিয়া সুথে দিন কাটাইত।

পুত্রের এই ভাব দেখিয়া ত্রিবিক্রম একদিন তাহাকে কহিলেন—'দেখ, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিরাও তুই এমনই-ভাবে দিন কাটাইতেছিস্ কেন? বহুজন্মের পরে তবে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম পাওয়া যায়।

অতিশয় পুণ্যকর্ম না করিলে কেইই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মে না। তুই সেই সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াও এমন নীচস্বভাব হইলি ? দিনরাত কেবল বাহিরে বাহিরে বেড়াস্ আর খাইবার কালে ঘরে ফিরিস্ ? ইহা বড়ই অন্যায়। এই বয়সেই তো বিছা শিখিতে হয়। যদি এখন লেখাপড়া না শিখিস্, তবে শেষে ছঃখের আর অবধি থাকিবে না। শান্ত্রে বলে—

বাল্যকালে যে না করে বিছা উপার্জন, কুসঙ্গে, কুকর্মে যাপে আপন যৌবন ; বৃদ্ধকালে সে-ই ভোগে হুঃখ শত শত— শীতকালে নগুদেহ, মানুষের মত ॥

### ভোটদের ব্রিশ সিংহাসন

নাহি যার বিছা-তপঃ, দান যে না করে, চরিত্র, স্থুণ, ধর্ম না আছে যাহারে, এজগতে সে-ই হয় পৃথিবীর ভার, নর-রূপী পশু সে যে জগত-মাঝার॥

সংসারে পুরুষের পক্ষে বিভার তুল্য উত্তম ভূষণ আর নাই।

সুকুমার রূপ বিভা মানবের দেহে,
প্রচ্ছন্ন সুগুপ্ত ধন মানবের গেছে।
বিভা করে ভোগ, যশ, সুখ সংঘটন,
গুরু হ'তে গুরু বিভা, বিভা মহাধন।
বিদেশেতে বিভা মহা বন্ধু-কাজ করে,
পরম দেবতা বিভা মানবের ঘরে।
অর্থ চেয়ে পূজে বিভা নুপতিসকল;
বিভা-হীন নর ভবে পশুই কেবল॥
উচ্চবংশে জনমিলে কিবা ফল তায় ?
গুণহীন জন কভু সম্মান না পায়।
নীচবংশে জনমিও বিভাবান্ হু'লে,
সম্মান করেন তা'রে দেবতাসকলে॥

ক্ষলাকর, আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি, সেই সময় মধ্যে তুমি প্রাণপণে বিভা শিক্ষা কর; বিভাই তোমার বন্ধুর কাজ করিবে। দেখ—

> মূদ্ধিবৎ পালে বিভা, পিতৃতুল্য হিতে করে রভ, দূর করি হুঃখ-ক্লেশ সুখী করে গৃহিণীর মভ। চারিদিকে ঘোষে কীর্ত্তি, ধনৈশ্বর্য্য করে সে প্রদান, কল্প-লতা-তুল্য বিভা, কি না করে হিত সমাধান দু—'

ক্মলাকর পিতার এইরূপ কথা শুনিয়া বিশেষ ছঃখিত হইল এবং বিছা-

শিক্ষার জন্ম কাশ্মীরদেশে চলিয়া গেল। সেখানে চল্রমৌলি ভট্ট নামক একজন অধ্যাপকের নিকট সে বিভা শিক্ষা করিতে লাগিল এবং দিবারাত্র গুরুর গুরুষায় রত রহিল।

বহুকাল গুরুর শুশ্রাষা করায় কমলাকরের প্রতি গুরুর বিশেষ দয়া হইল।
তিনি কমলাকরকে 'সিদ্ধ-সারস্বত' মন্ত্র দিলেন। তদ্ধারা কমলাকর সর্ব্বজ্ঞ হইল,
তারপর গুরুর অনুমতি লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

ঘরে ফিরিবার পথেই কাঞ্চীনগর। কমলাকর সেখানে বেড়াইতে গেল। কাঞ্চীদেশের রাজার নাম নর-সেন। তথায় নর-মোহিনী নামে এক স্ত্রীলোক আছে-—তেমন রূপবতী ত্রিভূবনে আর একটিও নাই। তাহাকে দেখিলেই মামুষ পাগল হয়, আর তাহার বাড়ীতে গেলেই রাক্ষসে সেই লোককে মারিয়া ফেলে।

এই কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়া কমলাকর দেশে ফিরিল। বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া কমলাকরের মাতা-পিতার আনন্দের আর সীমা রহিল না। শরদিন সে পিতার সহিত রাজবাড়ীতে গেল—রাজাকে আশীর্কাদ করিয়া নিজের বিভার পরিচয় দিল। রাজাও অতিশয় সম্ভুষ্ট হইয়া কমলাকরকে বস্ত্রালঙ্কার দান করিয়া সম্মানিত করিলেন।

অবশেষে সে বিদেশে কি অভূত ব্যাপার দেখিয়াছে—রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলাকর কাঞ্চীনগরের নর-মোহিনী বৃত্তান্ত বলিল। বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ কমলাকরকে সঙ্গে করিয়া কাঞ্চীনগরে গেলেন। নর-মোহিনীকে দেখিয়া রাজা অতিশন্ধ আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন এবং তাহার গৃহে অতিথি হইলেন।

নর-মোহিনী পরমসমাদরে রাজার অত্যর্থনা করিল—খাওয়াইবার জক্ত যত্ন করিল, কিন্তু রাজা কিছুই খাইলেন না। রাত্রিতে সকলৈ খুমাইলে, রাজা চুপি চুপি নর-মোহিনীর ঘরে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন।

রাত্রি গভীর হইলে রাক্ষম সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে দপ্ দপ্ করিয়া প্রদীপ জ্লিতেছিল, দিনের মত আলো হইয়াছিল। তথায় হোটুদের বাত্রশ সংহাসন

কুষ্ঠরোগে শুক্ষশরীর এক ব্রাহ্মণ রাজাকে দেখিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—'মহারাজ, রাজাই প্রজার মা-বাপ। শাস্ত্রে বলে—

অবন্ধুর বন্ধু রাজা, অন্ধের নয়ন,

মাতা, পিতা গুরু আর বিপদ-বারণ॥

মহারাজ, আপনি জগতের সকলের ছঃখ দূর করেন, অতএব আমার ছঃখও দূর করিয়া দি'ন। ব্যাধিতে আমার শরীর নষ্ট করিতেছে, ধর্ম লোপ পাইতেছে। অতএব দয়া করিয়া আমার ব্যাধি দূর করুন।'

বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের কাতর-বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐ ফল দান করিলেন। ব্রাহ্মণ পরম পরিতৃষ্ট হইয়া নিজগৃহে গেলেন। রাজাও নিজ পুরীতে প্রবেশ করিলেন।

কথা শেষ করিয়া পুতুল জিজ্ঞাসা করিল—"ক্রেমন মহারাজ, আপনার এরূপ ধৈর্য্য ও দানশক্তি আছে ত ?—তাহা হইলে এই সিংহাসনে বস্তুন।" রাজা ভোজ নির্বাক রহিলেন।



## একাদশ পুতুল—বিভাধরী



পুনরায় আর এক পুতৃল কহিতে লাগিল—"শুরুন মহারাজ !—

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজরকালে রাজ্যে খল এবং চোরেরাও কুকর্ম ত্যাগ করিল। যে রাজাকে কেবলই রাজ্য শাসন-পালনের চিন্তা এবং প্রবল শক্রদমনের ভাবনা ভাবিতে হয়, তাহার চোথে ঘুম থাকে না। শাস্ত্রে বলে—

নিধ নের কেহ পিতা কেহ বন্ধু নয়,
কুকর্মকারীর নাহি থাকে লজ্জা ভয়।
স্থথ-নিদ্রা নাহি থাকে চিন্তিত জনের,
বল আর তেজ লোপ পায় ক্ষ্থিতের।
রাজা বিক্রমাদিত্যের ইহার কিছুই ছিল না।

তিনি সমুদর অধীন রাজার প্রতি রাজ্যের ভার দিয়া নিজে নিশ্চন্ত থাকিতেন। কথিত আছে—'রাজত্বের ফল আদেশস্থান, তপস্থার ফল ব্রহ্মচর্য্য, বিস্থার ফল জ্ঞান আর ধনের ফল দান ও ভোগ।'

একসময় রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীদিগের উপর রীক্ষ্ট্রের ভার দিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। যেস্থান ভাল লীগিত্ তিনি তথায়ই কয়েক দিন থাকিতেন, যেখানে কোন কিছু অদ্ভুত দেখিতে পাই তুল সেখানেও কিছুকাল থাকিতেন। এইরূপ বেড়াইবার সময়ে একদিন পথে এক বনের মধ্যে রাত্রি হইল; তিনি এক গাছের গোড়ায় আশ্রয় লইলেন।

ঐ গাছের শাখায় এক বৃদ্ধ পক্ষিরাজ বাস করিত—ভাহার নাম চিরঞ্জীব।

ছোট্টদের বাত্রশ সংহাসন

উহার পুত্র-পোত্রেরা দূরদূরাস্তরে যাইয়া নানা ফলে পেট ভরিত এবং প্রত্যেকে ক্র একটি ফল আনিয়া বৃদ্ধকে দিত। বৃদ্ধ তাহা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকিত। বৃদ্ধতঃ মন্ত্র বিলয়াছেন—

'বৃদ্ধ মাতাপিতা, আর পতিপ্রাণা পত্নী এবং শিশু সস্তান ;—শত অপকার্য্য করিয়াও প্রাণপণে তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে।'

সন্ধ্যাকালে সকল পক্ষী বাসায় ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধ চিরঞ্জীব সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—তাহারা কে কোথায় কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছে। পক্ষীদের মধ্যে একটি বলিল—'যদিও আমি আজ্ঞা কোন কিছু অদ্ভুত দেখি নাই, তবু আমার মনে বড়ই ছঃখ হইয়াছে।'

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—'কেন হুঃখ জিন্ময়াছে ?'

পক্ষী বলিতে লাগিল—'উত্তর দেশে শৈবালঘার নামে এক পূর্বত আছে। ঐ পর্বতের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম পলাশ-নগর। শেই পর্বতে এক রাক্ষস থাকে, সে প্রতিদিন নগরে যাইয়া প্রথম যাহাকে সম্মুখে পায় ভাহাকেই ভক্ষণ করে। নগরের লোকেরা ভাহাতে ব্যস্ত হইয়া রাক্ষসের সহিত এই নিয়ম করিয়াছে যে, ভাহারা প্রতিদিন রাক্ষসকে এক একটি লোক খাইতে দিবে।

সেই নিয়ম অনুসারে বহুদিন গিয়াছে। আজ যে লোকটিকে রাক্ষণের ভোজন দিতে হইবে, সে ব্রাহ্মণ আমার পূর্বজ্ঞার মিত্র। তাহার একটি মাত্র পুজ্র। পুজুটি রাক্ষসকে দিলে বংশ নাশু পায়, নিজে গেলেও পত্নী বিধবা হয়; আবার পত্নীকে দিলেও গৃহস্থাশুশ নাশ পায়। সেই সকল দেখিয়া আমার বড়ই হুঃখ হইয়াছে।'

আর আর প্রার সেই কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত কহিল—'তুমিই যথার্থ মিত্র। কনিনা তুমি বন্ধুর ছঃখে ছঃখী হইয়াছ। কথিত আছে, চল্লেক্ক উদয় হইলে সাগর আহলাদে ফুলিয়া উঠে, আবার চন্দ্র অন্ত গেলে সাগর নিরানন্দে শুক্ষ হইয়া থাকে। যে বন্ধু এরূপ বন্ধুর স্থাে স্থাী ও ছঃখে ছঃখী হয় সে-ই যথার্থ মিত্র।'

ছোটদের বত্রিশ সিংস্থাসন

বিক্রমাদিত্য বৃক্ষমূলে বসিয়া পক্ষীদিগের সেই সকল কথা শুনিলেন। বিপন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দ্য়ার উদ্রেক হইল। তিনি তখনী



রাজা বলিলেন—'তোমার সে সকল পরিচয়ে কোন দরকার নাই।'
পলাশ-নগরে চলিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া তিনি বিপন্ন ব্রাহ্মণকে বিশেষভা
আশ্বস্ত করিলেন এবং স্বয়ং যাইয়া বধ্য-শিলার উপর বসিয়া রহিলেন।
ঠিক সময়ে রাক্ষস আসিল। বধ্য-শিলার উপর যে বসিয়াভিল ভাত

ছোট্টদের বত্রিশ সিংহাসন

হাংসভরা মুখ ও নিরুদ্বিগ্নভাব দেখিয়া রাক্ষসের মনে বড়ই বিশ্বয় জন্মিল। সে র্রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়, যাহারা এই শিলায় বসে, তাহারা আমার আসিবার আগেই মরিয়া যায়; কিন্তু আপনি হাসিতেছেন। মরিবেন বলিয়া কোন ভয় কিংবা ভাবনা আপনার নাই—বরং বিশেষ শ্রুন্তিতেই বসিয়া আছেন। আপনি কে ?'

রাজা বলিলেন—'তোমার সে সকল পরিচয়ে কোন দরকার নাই। আমি পরের জন্ম দেহ দিতে আসিয়াছি—তুমি নিজের জন্ম পরকে খাইতে আসিয়াছ। কাজেই তোমার যাহা কাজ তাহা করিয়া যাও।'

রাজার কথা শুনিয়া রাক্ষস মনে মনে ভাবিতে লাগিল—'এই ব্যক্তিই সাধু। কেন না এ পরের ছঃথে ছঃখিত হইয়াছে, নিজদেহ ভ্যাগ করিতে উন্থভ হইয়াছে। কথিত আছে—

> সকল প্রাণীর সুখ করিয়া কামনা ত্যজিবে সাধুরা সুখ-ছঃখের বাসনা॥

এই সব কথা ভাবিয়া রাক্ষস রাজাকে বলিল—'মহারাজ, আপনি পরের জন্ম দেহ দান করিতেছেন, আপনার এই দেহই শ্লাঘ্য! কেন না—

> আপন উদর ভরি পশুরাও ধরে দেই-ভার। সরার্থে যে দেয় প্রাণ শ্লাঘুদ্রীর্য ধন্ম দেহ তার॥

অবশ্য আপনার স্থায় প্রোপকার-পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে পরের জন্ম প্রাণ ত্যাগ বিচিত্র নহে। দেখুন্—

> সাধুরা যে পর লাগি ত্যজে দেহ-ভার সে কাজে বৈচিত্র্য বল কি বা আছে আর ? স্থগন্ধ শীতল দেহ করিতে আপন, নিজদেহ নাহি ধরে কদাপি চন্দন ॥

ম বাজ ! এই সংকার্য্যের দারা আপনি সকল প্রকার সম্পদ লাভ করিবেন।

জগতের কল্যাণের জন্মই আপনার ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম। যাহা হউক—আমি আপনার প্রতি বড়ই সম্ভষ্ট হইয়াছি—আপনি বর নিনু।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'আর মানুষ খাইবে না—আমাকে এই বর দাও। আর মনে রাখিও, মরিবার ভয়ের মত ভয় আর নাই, মরণের তুল্য কষ্টও আর নাই। সেই ভয় ও কষ্টের কথা কেহ অনুমান করিতে পারে না। তোমার প্রাণ তোমার কাছে কতই প্রিয়, তুমিও শতসহস্র প্রকারে উহা রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। প্রত্যেকের পক্ষেই নিজ নিজ প্রাণ ঐরপ প্রিয়। কাজেই তুমি কখনও কাহারও প্রাণ নষ্ট করিও না।'

রাক্ষস রাজার কথায় রাজী হইল। বিক্রমাদিত্য নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতৃল কহিল—"মহারাজ, আপনাতে যদি এইরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তি ও দয়াদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।



## দাদশ পুতুল—প্ৰজ্ঞাবতী



পুনরায় আর এক পুতৃল বলিতে লাগিল—"মহারাজ, শ্রবণ করুন:—

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উজ্জ্যিনীতে এক ধনী বণিক বাস করিত; তাহার নাম ভদ্রসেন। ভদ্রসেনের এত ধনসম্পদ ছিল যে, কেহ তাহার সংখ্যাই করিতে পারিত না। অত সম্পত্তি থাকিতেও সে একটি পয়সা ব্যয় করিত না।

উপযুক্ত বয়সে ভদ্রসেনের মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র পুরন্দর পিতার বিপুল সম্পত্তি পাইয়া তুই হাতে তাহা দান করিতে আরম্ভ করিল।

পুরন্দরের এক প্রাণাধিক বন্ধু ছিল— তাহার নাম ধনদ। একদিন ধনদ পুরন্দরকে কহিল—'বন্ধো,

তুমি বণিকের পুত্র; ধন সঞ্চয় করাই তোমার্র কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া ক্ষত্রিয়ের স্থায় উহা অজস্র দান ফরিতেছ। বণিক-পুত্রের পক্ষে ইহা কখন

> র্থাপিদে তরিতে অর্থ করিবে রক্ষণ, পত্নীরে রক্ষিবে ব্যয় করি সব ধন। আত্মরক্ষাহেতু যদি হয় প্রয়োজন, অকাতরে পত্নী অর্থ দিবে বিসর্জ্জন॥

পুরন্দর কহিল—'ধনদ! সঞ্চিত অর্থ দারা কোন না কোন সমগ্রে আশিংকালে উপকার হয় বলিয়া যাহারা বলে, তাহাদের বিচার-বৃদ্ধি নাই আপদ্ যখন আসিবে, ত্থন যে উপাৰ্জ্জিত ধনও বিনষ্ট হইবে! কাজেই বৃদ্ধিমান লোকের পক্ষে—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্ম শোক, কিংবা যাহা হইবে তাহার জন্ম চিস্তা করা অনুচিত। বরং যাহা উপস্থিত হইয়াছে তাহারই বিষয় ভাবা উচিত। কেন না, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই—আর যাহা যাইবার তাহা যাইবেই। দেখ—

অদৃষ্টের লেখা যাহা ঘটিবে নিশ্চয়,
নারিকেল ফলে যথা জলের উদয়।
যাইবার যাহা তারে কে রোধিতে পারে ?
করি-ভুক্ত বিন্ন যথা শৃত্য-গর্ভে পড়ে!
হইবার নহে যাহা কভু না হইবে,
ঘটিবার যাহা বিনা যত্নেই ঘটিবে।
অদৃষ্টে না থাকে যার, জানিবে নিশ্চয়
হস্তগত ধনও তা'র হয়ে যায় ক্ষয়॥'

পুরন্দরের এই কথা শুনিয়া ধনদ নিরুত্তর হইল। পুরন্দরও পিতার মানলাম যাহা কিছু ছিল সমুদর খরচ করিয়া ফেলিল। শেষে তাহাকে একেবারে দরিদ্র হুইয়া পড়িতে হইল। •পুরন্দরকে নিতান্ত নিধন দেখিয়া তাহার বন্ধু কিংবা মিত্রেরা আর তাহাকে কোন প্রকারেই গ্রাহ্য করিল না—অধিকন্ত তাহার হিত কথাবার্ত্তা পর্যান্ত বন্ধ করিল।

তখন পুরন্দরের মনে হইল—'যতাদন আমার টাকাকড়ি ছিল—ততদিন ার আমার বন্ধু-বান্ধব, আখ্মীয়-স্বজনের কোন অভাব ছিল না। সকলেই ায়ে পড়িয়া আমার সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে—আলাপ করিতে আসিত। এক্ষণে ামি নিধ্ন হওয়াতে সেই সকল লোকই আমার সহিত আলাপ করিতে স্থা াধ করে। বস্তুতঃ ধনবানেরই মিত্র, বন্ধু প্রভৃতি থাকে—সে-ই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও গুত বলিয়া গণ্য হয়!

আবার ধনী লোক যদি দরিদ্র ,হয়, তবে তাহার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা

আর আগের মত তাহার সহিত ব্যবহার করে না। পুরিজনেরা দায়ে ঠেকিয়া নামেমাত্র আশ্রয় দেয়—কিন্তু সর্ববদা বিরস থাকে; স্কুদেরা চঞ্চল হইয়া উঠে। বেশী কথা কি —পত্নীও তথন কথায় কথায় বিবাদ করিতে থাকে। শান্তে বলে—

আছে যার ধনরাশি কুলীন সে জন, পণ্ডিত, বেদজ্ঞ, গুণী, বক্তা তিনি হ'ন। সুরূপ থলিয়া তা'রে জানিও নিশ্চিত, সমৃদয় গুণ হয় স্বর্ণের আন্তিত! কাননে লাগিলে অগ্নি বন্ধু হয় বায়, সে-ই পুনঃ দীপাগ্নির হরে নেয় আয়ু। ধনহীন হ'লে তা'রে কেহ না আদরে, ইহাই পরম-নীতি সংসার মাঝারে॥

কাজেই দরিত্র হওয়া অপেক্ষা মরণই ভাল !—হে দারিত্রা, ভোমারে নমস্কার। আমি তোমার কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। কেন না, এক্ষণে দরিত্র বলিয়া কেহই আমাকে বিশ্বাসের সহিত দেখে না।

পুরন্দরের মনে এইরপ কতশত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। এদ তখন দেশ ত্যাগ করিয়া চলিল—যাইতে বাইতে বিমালর পর্বতের নিকটবর্তী এক নগরে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি হইয়াছে। পুরন্দর এক গৃহস্থের বাডীর বারান্দায় শুইয়া রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিল।

গভীর রাতি। পূর্যন্তর্ম ক্লান্ত পুরন্দর ঘুমে অচেতন। সহসা তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে শুর্নির্তে পাইল নিকটবর্তী বনের মধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—'রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর—রাক্ষসে আমাকে বধ করিতেছে!'

প্রভাতে পুরন্দর নগরবাসীদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল—'প্রতিরাত্রেই বনমধ্য হইতে এরপ চীৎকার শুনা যায়। কিন্তু ভয়ে কেহ তথায় যায় না—কিংবা সন্ধান করে না—কে কি জন্ম চীৎকার করে।'



দেখিলেন, একটা বিরাট রাক্ষ্য এক অসহায় স্ত্রীলোককে প্রহার করিতেছে

#### ছোটদের বার্ত্রশ সিংহাসন

পুরন্দর উজ্জায়নীতে ফিরিয়া যাইয়া মহারাঞ্জের নিকট সেই অদ্ভূত বৃত্তান্ত বলিল। বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ পুরন্দর-সহ সেই নগরে গেলেন।

রাত্রিকালে যেমন বন-মধ্যে স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনা গেল, অমনি বিক্রমাদিত্য বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একটা বিরাট রাক্ষস এক অসহায় স্ত্রীলোককে প্রহার করিতেছে। রাজা সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিলেন।

স্ত্রীলোকটির বহু অর্থপূর্ণ একটি কলসী ছিল। সে রাজাকে কলসী-সহ ধন দান ও নিজে তাঁহার দাসীত্র স্বীকার করিল।

বিক্রমাদিত্য ঐ সমুদয় ধন ও রমণী পুরন্দরকে দান করিলেন। পরে পুরন্দর-সহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"মহারাজ, আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও উদারতা থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে বস্তুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।



## ত্রয়োদশ পুতুল—জনমোহিনী



পুনরায় অন্থ পুতৃল বলিতে লাগিল—"মহারাজ, শুমুন:—

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীদিগের উপর রাজত্ব-ভার দিয়া, যোগীর বেশে পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হইলেন।

বেড়াইতে যাইবার সময় তিনি পথে গ্রাম পাইলে সেখানে একদিন ও নগর পাইলে সেখানে পাঁচদিন বাস করিতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন তিনি এক গ্রামে উপস্থিত হ'ইলেন। গ্রামের পাশেই নদী—তীরে একটি দেবালয়। দেবালয়ে প্রতিদিন পুরাণপাঠ হয়, সকলে সেখানে যাইয়া পুরাণপাঠ প্রবণ করে।

বিক্লেনাদিত্যও যাইয়া সকলের সহিত পুরাণ এবণ করিতে বসিলেন। কথকঠাকুর তথন বলিতে লাগিলেন—

'চিরস্থায়ী নহে ভবে ুমানব-জীবন,
চিরদিন স্থায়ী কভু নাহি রহে ধন।
মরণ শিররে জানি সদা সল্লিহিত,
ধর্মাকর্মা আচরিবে হয়ে অবহিত॥
সকল ধর্মাের সার করহ শ্রবণ,
কোটী কোটী শাস্ত্রে যার আছয়ে বর্ণন।
পর উপকার হয় পুণাের কারণ,
একমাত্র পাপ হৢয় পরনিপীড়ন॥

জীবের হৃঃখেতে হৃঃখী স্থাখে সুখী যেই. নৈষ্ঠিক ধরমে জ্ঞানী একমাত্র সেই॥ ধর্মাই সবার শ্রেষ্ঠ অহ্য কেহ নয়: ভয়-ভীত জনে যেই প্রদানে অভয়, একটিও ভীত-জনে কৈলে প্রাণদান. বিত্রে গো-সহস্র দান না হয় সমান। অভয় যে দেয় জীবে হয়ে দয়া-পর. কল্লান্তেও তা'র পুণ্য অক্ষয় অমর! স্বৰ্ণ-ধেনু ভূমিদান জগতে স্থলভ, সর্বাজীবে দয়াবান ধরায় তুর্লভ। भरू य कृत कल कारल रूप क्या, অভয় দানের কাছে কলামাত্র নয়। সাগর-বেষ্টিতা ধরা যে করে প্রদান, অভয়দাতার সেও নহে ত সমান। মানবের দেহ হয় অস্থায়ী বিষয়, প্রতিক্ষণ তিলে তিলে ধ্বংস সেই হয় , যে না অর্জে হেন দেহে ধর্ম স্থায়ি-ধন. শোচনীয় মূঢ়চেতা নিশ্চিত সে জন॥ প্রাণি-হিতে দৈহ যদি না হয় অর্পণ. তেমন দেহেতে বল কিবা প্রয়োজন ? সহত্র দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সমুদয়, একজন বিপয়ের রক্ষাতৃল্য নর ॥'

সকলে মনোযোগের সহিত পুরাণ-পাঠকের ঐ সকল কথা এবণ করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা বিপদ্ধের আর্ত্তনাদ শুনা গেল। সকলেই, যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, নদী পার হইতে যাইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীসহ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। এ তাঁহারই কাতর শব্দ! ব্রাহ্মণের কাতর-ধ্বনি শুনিয়া বহুলোক কোতৃহলের সহিত্নদীতীরে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু কেহই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে উদ্ধারের জন্ম কোন প্রকার চেষ্টা করিতেছে না।

বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ 'ভয় নাই—ভয় নাই' বলিয়া ক্রতগতি যাইয়া



বিক্রমাদিত্য •• 'ভয় নাই—ভয় নাই' বীল্যা •• বালাপাইয়া পড়িলেন নদীস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং প্রাহ্মণ ও প্রাহ্মণীকে উদ্ধার করিয়া তীরে লইয়া আসিলেন।

বান্দাণ, পত্নীসহ প্রাণ পাইয়া বিক্রমাদিত্যের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক বলিলেন—'মহাশয়, আমি মাতাপিতা হইতে প্রথমে জীবনপাইয়াছিলাম—আজ আবার আপনার নিকট হইতে প্রাণ পাইলাম। জীবনদাতার উপকার না করিলে প্রাণধারণই বৃথা হয়। অতএব আমি ছাদশবৎসরকাল

#### ছোটদের বত্তিশ সিংহাসন

গোলাবরী-তীরে মন্ত্রজ্ঞপ ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণে যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আপনাকে দিলাম।' এই বলিয়া রাজাকে পুণ্য সমর্পণ ও আশীর্কাদ করিয়া ব্রাহ্মণ পত্নীসহ চলিয়া গেলেন।

ঐ সময় এক ভীষণাকৃতি ব্রহ্মদৈত্য নিকটবন্তী বটগাছ হইতে নামিয়া রাজার কাছে আসিল। দি সে বলিল—'মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের অকরণীয়া সর্বপ্রকার কাজ ও সমূদ্য অসৎ আচরণ করিতাম—গুরু, বৃদ্ধ, সাধু ও মহাত্মাদিগের নিন্দা প্রচার করিতাম্ । তার ফলে আমাকে এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। আজ আপনার আমি এই চঃখ হইতে উদ্ধার পাইব।'

বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাক্ষণ-দত্ত পুণ্য উহাকে দান করিলেন। ব্রহ্মদৈত্যও সেই পুণ্য-ফলে পাপ-দে২ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল! রাজা উজ্জয়িনী ফিরিলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতৃল বলিল---"মহারাঞ্জ, এইরূপ পরোপকার, ধৈর্ঘ্য ও উদারতা যদি আপনাতে থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।

রাজা শুনিয়া মাথা নীচ করিয়া রহিলেন।



## চতুৰ্দ্দশ পুতুল—বিছাবতী



পুনরায় অহা এক পুতৃল বলিতে লাগিল:—

"পৃথিবীর কোথায় কোন আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, কি তীর্থ আছে, কোন দেবতা আছে, কে-ই বা সাধু আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য যোগি-বেশে তাহা দর্শন করিয়া বেডাইতেছিলেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন এক নগরে গেলেন। নগরের নিকটেই এক তপোবন— তপোবনে জগদস্বিকাব এক বিশাল মন্দির— মন্দিরের পাশেই এক রমণীয় নদী।

রাজা নদীতে স্নান করিলেন—মন্দিরে যাইয়া পরম ভক্তির সহিত জগন্মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বসিলেন। সেই সময় অবধৃত-সার নামে এক যোগী

তথায় ' আসিলেন। কুশলপ্রশাদির পর অবধৃত-সার বিক্রমাদিতাকে জ্বিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কোথা হইতে আসিলেন ?'

রাজা বলিলেন—'আমি তীর্থযাত্রী, পথে পথেই থাকি।'

যোগী বলিলেন—'আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্য। আমি উজ্জয়িনী— নগরে আপনাকে দেখিয়াছি। যাহা হউক্, আপনি এখানে কেন ?'

রাজা নিজের ভ্রমণ-রতাম্ভের কথা বলিলেন।

অবধৃত বলিলেন—'মহারাজ, আপনি খুব বিচক্ষণ হইলেও, রিদেশ-ভ্রমণে আসা আপনার পক্ষে বৃদ্ধির কাজ হয় নাই। এখন রাজ্যমধ্যে যদি বিদ্রোহ হয় তখন কি করিবেন ?'

### क्रिक्ट अवि निर्शानन

ব্যকা কহিলেন—'আর্ক্লি মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যের শাসন-পালনের সমুদয় ু ভার দিয়া আসিয়াছি।'

যোগী বলিলেন—'ইহাও নীতিশান্ত্র-সঙ্গত হয় নাই। বরং নীতিশান্ত্র-বিরুদ্ধই হইয়াছে। শাস্ত্রে লেখা আছে—

> ভূঁগুহস্তে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ, যেই নরপতি করে শৈল-বিহরণ, মূঢ্বুদ্ধি তা'র মত নাহি এ ধরায়, বিড়ালেরে হয়্ম-রক্ষী করি সে ঘুমায়!

শান্ত্রে আরও বলে যে,—পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত হইলেও রাজ্যের প্রতি উপেক্ষা করিতে নাই। পুনরায় উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে হয়। কৃষি, বিছা, বণিক্, ভার্য্যা, অর্থ ও রাজ্যসম্পদ্ কৃষ্ণসর্পের মূখের তুল্য স্থৃদৃঢ় করিতে হইবে।'

যোগীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'যোগিবর, আপনি যাহ। বলিলেন, তাহার সবই মিথ্যা, দৈববলই একমাত্র সত্য। কেন না দৈব প্রতিকৃল ইলে সকল প্রকার পুরুষকারই নষ্ট ইইয়া যায়। দেখুন—বুহস্পতির ভায় নীতিজ্ঞ বাঁহার মন্ত্রণাদাতা, বাঁহার অন্ত্র নিদারুণ বজ্ঞ, অমরেরা বাঁহার সৈত্র, স্বর্গ বাঁহার ত্রহার বাহন, স্বয়ং বিষ্ণু বাঁহার সহায়, তেমন অদ্ভূত বল-বীর্যাদ্রাল ইলেও ইল্রকে বলবান্ বিপক্ষের সহিত্ত যুদ্ধে পরাস্ত হইতে ইইয়াছিল! কাজেই দৈবই একমাত্র আশ্রয়, পুরুষকার কিছু নহে। আরও দেখুন—স্থলের আকৃতি, সাধু-সভাব, সহংশ, প্রভূত বিভা এবং অসাধারণ যত্ন ইহাদের কোনটা দ্বারাই কোন ফল ফলে না। বুক্ষে যেমন উপযুক্ত সময়ে আপনা হইতেই ফল ফলে, সেইরূপ পূর্বজন্মের পুণ্যদারাই ইহজন্মে স্থখ-দোভাগ্য লাভ হয়। অধিকন্ত, যে হিরণ্যকশিপু নিজের বাহুবলে ইন্দ্র-হন্তী এরাবতের দন্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, মহাদেবের পরশুর প্রহার যাহার বক্ষ-স্থল ভেদ করিতে পারে নাই, সেই দৈত্যপতির বক্ষ নুসিংহের নথের ঘায়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল!'

তারপর রাজা, দৈবের প্রভাবে কিরাপ শ্রীয়াধ্যসাধন হয়, জ্বীর একটি কাহিনী বলিতে লাগিলেন। গল্পটি এই :—

'উত্তর দেশে নদীপর্বত-বর্জন নামে এক নগর আছে। তথাকার রাজার নাম রাজবাহন। তিনি অতিশয় ধার্মিক; দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি। রাজবাহনের বন্ধুবান্ধবেরা একত্র হর্মী। তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া লইল; রাণীর সহিত রাজাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজবাহন আশ্রয়শূতা হইয়া রাণীর সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যাকালে এক নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক বটগাছের নীচে রাত্রি কাটাইবেন বলিয়া আশ্রয় লইলেন।

সন্ধাকালে বহু পক্ষী আসিয়া সেই বটগাছে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা প্রস্পার বলাবলি করিতে লাগিল—'এই নগরের রাজার মরণ হইয়াছে, তাঁহার ছেলে নাই, কে এখন এখানকার রাজা হইবে ?'

একটি পাথী কহিল—'যে রাজা এই গাছের নীচে আজ আসিয়াছে সে-ই রাজা হইবে।'

আর আর পাখীর: কহিল—'বেশ, বেশ, তা'ই হউক।' রাজা পাখীদিগেব কথা শুনিলেন।

প্রভাত হইলে রাজা সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া সূর্য্যদেবকে **অর্ঘ্যপ্রদান ও** প্রণাম করিলেন; তারপর রাজপথের দিকে বাহির হ**ইলে**ন।

দেশে রাজা নাই। মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া রাজ-হস্তিনীকে মালাদি দারা সাজাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। হস্তিনী রাজপথে চলিতে চলিতে রাজবাহনকে দেখিতে পাইল, অমনি তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিল, শুঁড় দিয়া তাঁহাকে নিজের পিঠে উঠাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেল। মন্ত্রীরা রাজবাহনকে রাজ্যে অভিষ্কি করিলেন।

রাজবাহনের শক্ররা সেই সংবাদ শুনিতে পাইল। তথন সকলে একসঙ্গে আসিয়া তাঁহার নৃতন রাজ্য আক্রমণ করিল। রাজা সেই সময় পাশা খেলায় মগ্ন

#### <u>कार्यके नाजनी गंदी गन</u>

ছিলেন। তাহা দেখিয়া রাণী বলিলেন—'নাথ, বিপক্ষেরা নগর আক্রমণ করিয়াছে, এখনও কি আপনি রাজ্যরক্ষার বিষয় না ভাবিয়া খেলায় ময় থাকিবেন ?'

রাণীর কথা শুনিয়া রাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—'রাণী, রাজ্যরক্ষার জন্ম কোন চেষ্টার প্রাবশ্যক নাই। কেন না দৈবই সকলকে বড় করে, আবার



'রাণী, রাজ্যরক্ষার জন্ম কোন চেষ্টার আবশ্যক নাই।...'

দৈবই সকলকে ছোট করে। গাছের নীচে থাকিবার সময় যিনি আমাকে রাজ্য দিয়াছেন, তিনিই এখন রাজ্য রক্ষা করিবেন—তিনিই সেই ভাবনা ভাবিতেছেন।

যে দেবতার কুপায় রাজবাহন রাজ্য পাইয়াছিলেন, তিনি রাজার এইরূপ একাস্ত নির্ভরশীলতা দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন; তারপর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া রাত্রিতেই শত্র-সৈক্তদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। রাজ্য নিষ্কুটক হইল।'

বিক্রমাদিত্যের কথা শুনিয়া অবধৃত অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রাজাকে একটি অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি দিয়া তিনি কহিলেন—'মহারাজ, এই শিবমূ্ত্তি চিন্তা-মণিতুলা, যে বস্তুর কথা মনে করিবেন, ইহার প্রভাবে তাহাই পাইবেন। যথারীতি প্রতি-দিন ইহাকে গূজা করিবেন।'

রাজা যোগীকে প্রণাম করিয়া শিবমূর্তিসহ রাজধানীতে ফিরিলেন।

এক ব্রাহ্মণ সেই সময়ে আসিয়া রাজাকে কৃষ্টিল—'নহাশয়, আমার শিবমূর্তিটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শিবপূজা না করিয়া আমি জলও গ্রহণ করি না। ভাই আজ তিনদিন উপবাসী আছি। আপনি যদি ওই শিবমূর্তিটি আমাকে দান করেন, তবে আমি জীবন রক্ষা করিতে পারি।'

রাজা ব্রাহ্মণকে শিবমূর্ত্তিটি দান করিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"ভোজরাজ, আপনাতে যদি সেইরূপ ওদায্য-গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্তুন।"

রাজা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।



# প্রিক্সন্ম পুতুল—নিরুপমা



পুনরায় অন্ত পুতৃল কহিল—"মহারাজ, শুরুন :—
বিক্রমাদিত্য রাজা হইলে বস্থমিত্র তাঁহার
পুরোহিত হইলেন। বস্থমিত্র বেমন রূপবান
তেমনই সকলগুণে গুণবান ছিলেন। সেইজন্ম রাজা
তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। বস্থমিতের ধনরত্নের

অভাব ছিল না—পরের উপকার করিতে পারিলেই তিনি অতিশয় কুতার্থ হইতেন।

বস্থমিত্র একদিন মনে মনে ভাবিলেন যে, গঞ্চাস্নান না করিলে আর পাপের ক্ষয় হয় না। শাংগ্রও
লিখিত আছে—'তীর্থস্নানের তুল্য পবিত্রতা-কারক
আর কিছুই নাই। তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দানের
দারা যে কল পাওয়া যায় না. একমাত্র গঙ্গাম্বান-

বারা সেই ফল পাওয়া যায়। শত শত যজ্ঞ অপেক্ষাও গঙ্গাস্নান অধিকতর শুদ্ধি-দায়ক।—

সূর্য্যের উদয়ে যথা দিক্ সমুদয়,
অন্ধকার অপগমে দীপ্তিময় হয়।
করিলে গঙ্গায় স্নান জনসমুদয়,
পাপক্ষয়ে সেইরূপ শোভমান হয়।
আগুনের কণাযোগে তুলারাশি প্রায়
গঙ্গামানমাত্র সব পাপ নাশ পায়।

#### স্থ্য-তপ্ত গঙ্গাজল পান করে যেই, পঞ্চাব্য পান-ফল লাভ করে সেই॥

বস্তুতঃ গঙ্গার অলোকিক মাহাত্ম্যের কথা বিচার করিয়া বস্তুমিত্র কাশীধাম চলিয়া গেলেন। বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া এবং মাঘ মাসে গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিতে লাগিলেন।

ফিরিবার কালে পথিমধ্যে বস্থমিত্র এক অদুত নগরে উপস্থিত হইলেন।



ন্মধ-পঞ্জাধন। কেবভার সর্বান্ত দেচন কার্য্য রাজাকে বাচাহল ক্রিকারে যে বাজত করিতে সে পরুষ নতে—স্বীলোক সাম ভাগে দ্ব

সেই নগরে যে রাজত্ব করিত সে পুরুষ নহে—স্ত্রীলোক; নাম তা'র 'মন্মধ-সঞ্জীবনী', সে অবিবাহিতা।

'মন্মথ-সঞ্জীবনী'র বিবাহের জন্ম সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত—বিবাহমগুপ পর্যান্ত সজ্জিত; তবু তাহার বিবাহ হইতেছে না। কারণ উহার প্রতিজ্ঞা আছে যে, 'যে ব্যক্তি নগরের লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের সন্মুখন্ত লোহ পাত্রের তপ্ততৈলে ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন

পড়িতে পারিবে, সে তাহাকে বিবাহ করিবে।' বিবাহের বার্ত্তা শুনিয়া অনেকেই -আসে, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া সেই আগুনের মত তপ্ততৈলে পড়িতে চাহে না, কাজেই মন্মথ-সঞ্জীবনীরও আর বিবাহ হয় না।

বস্থমিত্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া দেশে ফিরিলেন—ফিরিয়া বিক্রমাদিত্যকে সেই সংবাদ বলিলেন।

রাজা শ্রবণমাত্র বস্থমিত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ নগরে গেলেন। স্নান-পূজা ও লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তিনি সেই আগুনের মত তপ্ততৈলের মধ্যে পড়িলেন। রাজার শরীরটা নিদারুণ তাপে একেবারে পিণ্ডাকার হইয়া গেল।

সেই সংবাদ শুনিয়া মন্মথ-সঞ্জীবনী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল—দেবতার চরণামৃত সেচন করিয়া রাজাকে বাঁচাইল। এতদিনে প্রতিজ্ঞার দায় গেল বলিয়া সে বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করিতে চাহিল। বিক্রমাদিত্য, মন্মথ-সঞ্জীবনীকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন, পরে পুরোহিত বস্তুমিত্রকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। মন্মথ-সঞ্জীবনীর সহিত বস্তুমিত্রের বিবাহ হইল।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতৃল কহিল—"কেমন ভোজরাজ, আপনাতে কি ঐরণ ধৈষ্য আছে ? যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।" রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।



### যোড়শ পুতুল—হরি-মধ্যা



পুনরায় অক্য পুত্ল বলিতে লাগিল—"মহারাজ, শুনুন:—

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য গ্রহণ করার পর
দিখিজয় করিতে বাহির হইলেন এবং সকল দিকের
সমুদয় রাজাকে পরাজিত করিয়া—কত নৃতন নৃতন
সামগ্রী লাভকরিলেন; তার পর পরাজিত রাজাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং
রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

দিখিজয় শেষ করিয়া রাজা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন—রাজ্যময় আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। দেশের প্রজা ও নাগরিকগণের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে বিক্রমাদিত্য নগরে প্রবেশ

কারতে উলোগী হইলেন। এমন সময় দৈবজ্ঞ আসিয়া বলিল—'মহারাজ, চারিদিনের মধ্যে সময় ভাল নাই। অতএব নগরে প্রবেশ করা যাইতে পারে হং।'

রাজা নগরের বাহিরেই উপবন-মধ্যে বস্ত্রাবাস নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বসন্তঞ্জুর আবির্ভাব হইল।

রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের নাম স্থ-মন্ত্রী। তিনি আসিয়া রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ, ঋতুর রাজা বসন্ত আসিয়াছে—তাহার পূজা করা উচিত। বসন্তের পূজা করিলে সকলে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে—সকলের তৃঃখ দূর হইবে এবং অরিষ্টের শান্তি হইবে।'

রাজা বসস্ত-পূজার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

মন্ত্রী অতি মনোহর মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন—বেদাদি শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিলেন—গান, বাছা, নাচ প্রভৃতির আয়োজন করিলেন। দীন-তৃঃখী, অন্ধ, খোঁড়া, বধির, কুঁজা প্রভৃতি লোকসকল উপস্থিত হইল। মগুলে বর্ত্ব-নির্শিত সিংহাসন স্থাপনকরিয়া—তত্তপার লক্ষা-নারায়ণের প্রতিমা স্থাপন করা হইল। পূজার জন্ম জাতি, যুঁথি, মল্লিকা, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প, কর্পুর, কস্থরী, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য প্রচুরপরিমাণে আনীত হইল।

রাজা স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা শেষ করিয়া, উপস্থিত সকল লোককে বস্ত্রাদি দানকরিলেন। রাজার আদেশে গায়কেরা বসন্তরাগ ও বসন্তের গান করিতে লাগিল। বাজা ভাহাদিগকে নানাপ্রকার পুরস্কার দিলেন।

সেই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন—'রাজন, আমার একটা নিবেদন আছে।'

বিক্রমাদিত্য কহিলেন—'আচ্ছা বলুন।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আমি ব্রাহ্মণ, বাস নন্দি-বর্দ্ধন নগরে। ক্রমে আমার আটটি ছেলে হইলে, আমি অম্বিকাদেবীর কাছে কন্সা ক্রমনা করিয়া তপস্থা করি। তখন এই কামনা করিয়াছিলাম যে, যদি অম্বিকার কুপায় আমার কন্সা জন্মে, তাহা হইলে আমি সেই কন্সার নাম অম্বিকা রাখিব এবং কন্সার যত ওজন হইবে সেই পরিমাণ স্বর্ণ যৌতুক দিয়া কন্সার বিবাহ দির। মেইটের একণে বিবাহের বয়স হইয়াছে। আমি গরীব—অভ সোনা কোথায় পাইব ? আপনার তুল্য দাতা পৃথিবীতে আর নাই। কাজেই আমি আপনার কাছে কন্সা-সহ আসিয়াছি।'

রাজা ভাগুারীকে ডাকাইয়া কহিলেন—'এই ব্রাহ্মণকে তাঁহার কন্সার সমান ওজনের স্বর্ণ দাও। পরে আরও আট কোটী স্থবর্ণ পৃথগু-ভাবে দাও।'

ভাগুারী রাজার আদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দানকরিল। ব্রাহ্মণ কম্মা-সহ চলিয়া গেলেন। রাজাও শুভক্ষণে নগরে প্রবেশ করিলেন।"

্ অতঃপর পুতৃল কহিল—"ভোজরাজ, আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

রাজা ভোজ চুপ করিয়া রহিলেন।

# সপ্তদশ পুতুল—মদনস্বনরী



পুনরায় অন্য পুতুল বলিতে লাগিল:-

"ভোজরাজ! দানশীলতায় বিক্রমাদিতাের তুল্য পৃথিবীতে আর কেহই নাই। সেইজক্ম তাঁহার খ্যাতিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রার্থীরা প্রত্যেকেই রাজা বিক্রমের গুণ গানকরিয়া থাকে। যাহারা বীর, কেহ সর্বাদা তাহাদের গুণ গান করে না, কিন্তু দাতাদিগের ম:নর তৃষ্টির জক্ম সর্বাদাই স্থৃতিবাক্য বলা হয়। দেখুন—

ধনাথীর স্থানিকা দাতৃগণে সম্বোষ বিভরে; রণ-তৃন্দুভির নাদ বীরদেহে অস্ত্রাঘাত করে। বীরহ, ধৈর্যা, জ্ঞান ও সাধু অনুষ্ঠান প্রভৃতি গুণ প্রত্যেক ব্যক্তিতেই থাকিতে পারে; কিন্তু ভ্যাগ

অর্থাং দান করা গুণ-সকলে সম্ভবে না।

মানবের মত পশু ভাবে মুগ্ধ হয়,
শুকপাথী কথা শিখি কত কথা কয়।
কিন্তু তা'রা কভু কিছু দিতে নাহি পারে,
দাতাই পণ্ডিত, শূর পৃথিবী ভিতরে।
কেহ বা সভাব-বীর দয়া-বীর কেহ,
দাতার যোডশভাগও নহে কিন্তু সেহ।

একমাত্র ত্যাগ-গুণ সকলের শ্লাঘা। তাহা যদি আবার বিভাষারা বিভূষিত

ছোটদের ব্রিশ সিংহাসন

হয় তবে ত আর কথাই নাই। তত্তপরি যদি আবার তাহাতে বীরত্ব থাকে, তাহা

• হইলে তাহাকে নতু-মস্তকে প্রণাম করি। রাজা বিক্রমাদিত্যও প্রণামের যোগ্য।
কেন না—তিনি যেমন দাতা, তেমনহ বিদ্বান, আবার ততোহধিক শোর্য্য-সম্পন্ন।
বাস্তবিক দান-শান্তি, বিজ্ঞা ও শোর্য্য এই তিনগুণেই তিনি বিভূষিত ছিলেন।
তত্তপরি তাঁহাতে আবার অহস্কারের বিন্দুটিও ছিল না।

একদিন কোন স্তুতিপাঠক ভিন্ন দেশের কোনও রাজার নিকট যাইয়া বিক্রমাদিত্যের গুণসকল বর্ণন করিতে লাগিল। রাজা সেই সকল প্রশংসার কথা শুনিয়া মনে মনে রাগিয়া গেলেন; শেষে ভাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কি হে, তোমরা সকলে যে কেবল বিক্রমাদিত্যের প্রশংসা-গান-ই কর, সে ছাড়া পৃথিবীতে কি আর কেহ রাজা নাই ?'

ভাট কহিল—'মহারাজ! দান, পরের উপকার করা, সাহস, নীরত্ব ও ধৈর্যো বিক্রমাদিত্যের তুল্য রাজা ত্রিভুবনে একটিও দেখা যায় না। তিনি নিজের দেহ পাতকরিয়াও পরের উপকার করেন।'

ভাটের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিনিও পরের উপকার করিবেন। তখন একজন যোগীকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরের উপকার করিবার জক্ষ প্রতিদিন নূতন নূতন দ্রব্য পাইবার কোন উপায় আছে কি না।

যোগী প্রথমে বলিলেন—'না তেমন কোন উপায় নাই।'

কিন্তু রাজা বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগীকে পুনঃ পুনঃ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে চৌষটি যোগিনীর পূজা ও মন্ত্র জপ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময়ে নিজের শ্রীর আহুতি দিতে হইবে। তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে।

যোগীর কথামত রাজা যোগিনীর পূজা করিলেন, হোমের সময় নিজদেহ মাহুতি দিলেন। যোগিনীরা রাজার কার্য্যে সম্ভুষ্ট হইয়া রাজাকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং বর দিতে চাহিলেন। রাজা বলিলেন—'মাতৃগণ! আমার গৃহে যে সাতটি মহাঘট আছে, তাহা প্রতিদিন সোনায় পরিপূর্ণ হইবে, আমাকে এই বর দিন।'

যোগিনীরা কহিলেন—'তুমি যদি । তনমাস পর্যান্ত এইরূপ পূজা ৬ আপনার দেহ আহুতি দিতে পার, তবে তোমার আকাঞ্জা পূর্ণ করিব।'

রাজা তাহাই করিতে লাগিলেন।

অল্পদিন মধ্যেই কথাটা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া বিক্রমাদিত্যের



त्यागिनीता कहिरलन—'मश्रमग्र, व्यापनि तक ?'

কানে পৌছিল। তিনি সেই ব্যাপার দেখিবার জন্ম তৎক্ষণাৎ তথায় গেলেন এবং পুর্ণাত্তির সময় স্বয়ংই নিজ শ্রীর হোমাগ্নিতে আহুতি দিলেন।

যোগিনীরা পরম সম্ভষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে বাঁচাইয়া দিয়া কহিলেন—
'মহাশয়, আপনি কে ! কি জন্ম এমন কাজ করিলেন !'

#### ছোটদের বত্তিশ সিংহাসন

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'পরোপকারের জগুই আমি এভাবে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলাম।'

যোগিনীরা বলিলেন—'আমরা আপনার প্রতি অতিশয় সম্ভষ্ট হইয়াছি, আপনি বর লউন ।''

বিক্রমাদিত্য বলিলেন-- এই রাজার অভিলাষ পূর্ণ করুন, আমি উহাই বর চাই।

যোগিনীর। বিক্রমাদিত্যের প্রার্থনামত রাজার মৃত্যু বারণ করিলেন—
সপ্ত মহাঘট সোনায় ভরিয়া দিলেন। বিক্রমাদিত্য আপন দেশে ফিরিলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতৃল বলিল—"কেমন মহারাজ! আপনাতে কি ঐরপ ধৈর্য্য, দয়া এবং পরোপকার করিবার গুণ আছে ? যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্তুন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।



# অফীদশ পুতুল—বিলাস-রসিকা



পুনরায় ভোজরাজ বখন সিংহাসনে বসিতে উত্তত হইলেন, তখন আর এক পুতুল বলিল—

"মহারাজ! বিক্রমাদিত্যের যে সকল গুণ ছিল, আপনাতে যদি সে সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে বস্তুন।"

ভোজরাজ বলিলেন—"বিক্রমাদিত্যের নীতি-পথ কিরূপ ছিল, বর্ণন কর।'

ভোজরাজের কথা শুনিয়া পুতৃল বলিতে লাগিল—"মহারাজ, গুরুনঃ—

নণিপুরে গোবিন্দ শশ্যা নামে এক প্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সমুদয় নীতিশাস্ত্র জানিতেন। • তিনি নিজ পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে দিতে

বলিয়াছিলেন—'হুর্জ্জনের সঙ্গে বসবাস করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে একেবারেই উচিত নহে। শাস্ত্রে বলে—

> ছৰ্জন-জনের সঙ্গ বিপদের তরে সেই হেতু সাধুগণ তা'য় নিন্দা করে। লঙ্কেশ্বর জানকীরে করিলা হরণ, সাগরের ভাগ্যে কিন্তু ঘটিল বন্ধন!

কাজেই সাধুর সঙ্গে বাস করা কর্ত্তব্য । সাধুসঙ্গে অতিশয় আনন্দ জন্ম । শাস্ত্রে, বলে—সংসঙ্গ হইতে নির্মাল আনন্দ জন্মে, উহা মলয় বায়, চক্র এবং স্থান্ধ চন্দন অপেক্ষাও উত্তম । উহাদারা মন্দ্রভাব দূরীভূত হয়, সম্পদ্ লাভ করা যায় ।

ছোটদের বত্তিশ সিংহাসন

ু দ্বিতীয় কথা—কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। যাহাতে কাহারও মিনে ছঃখ জন্মে—তেমন কিছু করিবে না। অপরাধ না করিলে ভৃত্যের শাস্তি দিবে না। অত্যন্ত দোষ না করিলে জ্রীকে ত্যাগ করিবে না। এ সকল করিলে তাহাকে নরকে যাইতে হয়।

লক্ষ্মী জলের স্থায় চঞ্চল, উহাকে কখনও স্থির বলিয়া মনে করিবে না। বাস্তবিক আজ তোমার ধনধান্থ থাকিলেও উহা চিরকালই থাকিবে—এমন কথা ভাবিও না। ধন দান কর, উহাদারা ইচ্ছামত দ্রব্য ভোগ কর। মানবদিগকে সম্মান কর, সাধুদিগকে সেবা কর। কেন না, ঝড় বহিলে প্রদীপের শিখা যেমন অনবরত নঙাচড়া করিতে থাকে, লক্ষ্মীও সেইরূপ তাড়াতাড়ি একজনকে ছাড়িয়া অপরের ঘরে চলিয়া যা'ন।

জ্রীলোকের নিকট গুপুকথা বলিবে না। যাহারা শক্র, তাহাদিগকে হিতোপদেশ দিবে। প্রতিদিন কিছু দান করিবে, প্রত্যহ অধ্যয়ন করিবে; বিনা কাজে র্থা সময় কাটাইবে না। মাতাপিতার সেবা করিবে। চোরের সহিত কথাও বলিবে না। কঠোর ভাষায় কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিবে না। সামান্ত ব্যাপারের জন্ত গুরুত্র ব্যাপারের সৃষ্টি করিও না।

> অন্নহেতু বহুনাশ স্ববৃদ্ধি না করেঁ, পাণ্ডিত্য — অল্পেনে ত্যজি, রক্ষা বহুতরে।

বিপন্নকে দান করিবে, ধর্মকে মনে রাখিয়া মনে-মুখে-কাজে পরের উপকার করিবে। ইহাই পুরুষগণের পক্ষে আচরণীয় সাধারণ নীতি।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

রাজা হইবার পর বহুকাল গেলে, একদা এক বিদেশ-বাসী লোক বিক্রমাদিত্যের কাছে আসিল। বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি দেশ-শ্রমণ করিতে করিতে কি কি অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়াছ গু'

সে বলিল—'মহারাজ, উদয় পর্বতের উপর সূধ্যদেবের এক অতি বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরের পাশেই গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। গঙ্গার কৃলে একটি শিব-মন্দির; মন্দিরের শিবের নাম পাপ-বিমোচন। সেই শিব-মন্দিরের নিকট গঙ্গার স্রোত হইতে একটি সোনার স্তম্ভ বাহির হইয়াছে। স্তম্পের উপরে নবরত্বের তৈয়ারী সিংহাসন আছে। সেই সোনার স্তম্ভটি সূর্য্যের উদয় হইতে উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, ছপুরের সময় বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উহা স্থানগুলে ঠেকে; তারপর ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে হইতে স্থ্যের অস্তগমন-সময়ে স্তম্ভটি গঙ্গার জলে ভূবিয়া যায়। প্রতিদিনই এই ঘটনা ঘটে।'

বিক্রমাদিত্য সেই বিদেশী লোককে লইয়া তখনই উদয় পর্ব্বতে গেলেন— রাত্রি কাটাইলেন। প্রাতে সূর্য্যের উদয় হইলে গঙ্গাজল হইতে সোনার স্তম্ভের উদয় হইতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও অমনি সেই স্তম্ভের মাণায় উঠিয়া বসিলেন।

সম্ভটি বাড়িতে বাড়িতে ছপুরের সময় সূর্য্যের কাছে গেল। দারুণ তাপে বিক্রমাদিত্যের শরীর গলিয়া একেবারে মাংসপিণ্ডের আকার হইল। বাজা সেই অবস্থায়ও সূর্য্যদেবের স্থবস্তুতি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব স্তস্ত্রে অমৃতস্পেন বিক্রমাদিত্য দিব্য-শরীর লাভ করিলেন।

তখন স্থাদেব কহিলেন—'রাজন্! তুমি অতিশয় শোর্যসম্পন্ন, তাই যেখানে কেহ আসিতে পারে না, তেমনই স্থানে তুমি আসিয়াছ। এই সাহস ও শোর্য্যের জন্ম আমি তোমার উপর অতিশয় সম্ভুষ্ট হইয়াছি। তুমি আকাজ্ঞা-মত বর গ্রহণ কর।'

রাজা হাসিয়া বলিলেন—'দেব! আমার চেয়ে বড় ত আর কেহ নাই। ম্নিঋ্বিরাও যে স্থানে আসিতে অক্ষম, আমি তেমনই স্থানে আসিয়াছি। আপনার কুপায় আমার সকল আকাজ্ফা পূর্ণ হটয়াছে। আবার বর লটব কি ?'

সূর্যাদেব এই কথায় অতিশয় সম্ভূষ্ট হাইয়া বিক্রমাদিত্যকে নিজের কুণ্ডল ছুইটি দান করিয়া বলিলেন—'রাজন, এই কুণ্ডল ছুইটি প্রতিদিন এক ভার করিয়া স্বর্ণ দান করে।'

রাজা সূর্য্যদেবকে প্রণাম ও কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া, সম্ভ চইতে নামিয়া আসিলেন এবং রাজধানীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

#### ভাটদের বলিশ সিংহাসন

পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্কাদ করিয়া বলিলেন—
ু,'মহার্রাজ! বড় গরিব আমি। কিন্তু আমার গৃহে আত্মীয়-কুটুম্বের অভাব নাই।
্রসর্বব্র ভিক্ষা করিয়াও আমি কোনরূপেই পোয়-পরিজ্ঞানের উপযুক্ত খাদ্যপানীয়
সংগ্রহ করিতে পু:রি না।'

ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে কুণ্ডল ছুইটি দান করিয়া বলিলেন—'ঠাকুর! এই নিন, এই কুণ্ডল ছুইটি প্রতিদিন এক এক-ভার সোনা দান করিয়া থাকে।'

সেকথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতিশয় আহলাদিত হইলেন। তারপর তাঁহার। নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এরপ দানশক্তি থাকে, এরপ ধৈর্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

রাজা চুপ করিয়া রহি**লে**ন।



# উনবিংশ পুতুল—শৃঙ্গার-কলিকা



ভোজরাজ যখন আবারও সিংহাসনে বসিতে উন্নত হইলেন, তখন অন্থ এক পুখুল কহিতে লাগিল—
"নহারাজ, আপনাতে যদি বিক্রমাদিত্যের তুলা দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্কুন।"

রাজা ভোজ বলিলেন—"বিক্রমাদিত্যের উদারতাদি গুণের কথা বল।"

"শুরুন মহারাজ"—এই বলিয়া পুতৃল বলিতে লাগিল:—

"বিক্রমাদিত্যের রাজ রকালে প্রজ্ঞাগণ সকল সুথে সুখী হইল। ব্রান্দণেরা বজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান-প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কাজে নিরত ছিলেন। নারীগণ পতিব্রতা, পুরুষেরা শতবৎসর-

জীবী, রক্ষসকল সর্বাদা ফলে পরিপূর্ণ, মেঘসকল মান্তুষের ইচ্ছামত বর্ষণকারী, পৃথিবী নিরন্তর শস্তাপরিপূর্ণা, লোকসকল পাপ-কাজে বিরত ছিল; তাহারা অতিথি-সেবা, সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, গুরুজনের সেবা এবং সর্বাদা দান ইত্যাদি সৎকর্মে আসক্ত ছিল।

একাদন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, চারিদিকে অধীন-রাজ্যের রাজপুত্রগণ উপবিষ্ট। কোন রাজপুত্র ভাটদারা নিজবংশের গুণ গান করাইতেছেন, কেহ বা সগর্বেব নিজেই নিজের বাহুবলের প্রশংসা প্রচার করিতেছেন, কোন কোন রাজপুত্র পরস্পর হাস্ত-প্রিহাস করিতেছেন। রাজ- প্র্রুগণের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন আশ্রিভজনের প্রতিপালক, কেহ ধর্মে-কর্মে তৎপর, কেহ বা ছিলেন যোগ-তপস্তাদিত্বে নিরত।

#### ছোটদের বজিশ সিংছাসন

্রত সময়ে এক চণ্ডাল সভায় উপস্থিত হইল। সে রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল—'মহারাজ, বনমধ্যে অতিপ্রকাণ্ড-দেহ একটা শৃকর আসিয়াছে। তাহার শরীর কাজলের পাহাড়ের মত রহৎ ও কালো। দেখিবেন তো চলুন।'

বিক্রমাদিত্য রাজপুত্রদিগকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বনে গেলেন এবং নদীর তীরে একটা জঙ্গলের মধ্যে সেই ভীষণ শৃকরকে দেখিতে পাইলেন।

শৃকরটা বীরগণের গোলযোগ শুনিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইল। বিক্রমাদিত্য এককালে উহার উপর ছাব্বিশটা তীর মারিলেন। শৃকরটা তাহা



বিক্রমাদিত্য · · · · তীর মারিলেন

গ্রাহ্য না করিয়া দৌড়িয়া পর্বতের গুহায় চুকিয়া পড়িল। রাজাও পেছনে পেছনে সেই পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু শৃকরটা কোথায় গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

রাজা দেখিলেন—পর্বতের গায়ে একটা অতি বৃহৎ গর্ত্ত। তিনি একটুমাত্র

ভীত না হইয়া সেই বৃহৎ গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গর্ত্ত। অন্ধর্কারে পরিপূর্ণ। কিন্তু একটু দূর যাইতে না যাইতেই হঠাৎ বেশ আলো পাওয়া গেল। আর একটু যাইয়া রাজা দেখিলেন—সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নগর। নুগরের চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে শাদা ধব্ধবে খুব উচ্ উচু দালান; কত দেবালয়, উচ্চান, নানা স্বব্যেভরা অসংখ্য দোকান। নগরে বহু বড়লোকের বাস, নগরটি অভিশয় নয়ন-মনোরম।

রাজা নগরে গেলেন—এদিক-ওদিক ঘুরিয়া রাজ-বাড়ীতে উপস্থিত হুইলেন। বিক্রমাদিত্যের সহিত সেই নুতন দেশের রাজার সাক্ষাৎ হুইল।

রাজার নাম 'বলি'। তিনি বিরোচন রাজার পুত্র। ভগবান বামন অবতার গ্রহণ করিয়া ইহ্রাকে পাতালে পাঠাইয়াছিলেন।

বলি, বিক্রমাদিত্যের সহিত কোলাকুলি করিয়া ক**হিলেন—'আপনি** কোথা হইতে আসিতেছেন ?'

বিক্রম বলিলেন—'আমি আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।'

বলি কহিলেন—'আমার সোভাগ্য—বংশ ধন্য—যে, আপনার ন্যায় পুণ্যাত্ম। আজ আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।'

বিক্রম কহিলেন—'আঁপনার চিত্ত অভিশয় পবিত্র, আপনার জন্ম ধন্ত। কেন না বৈকুণ্ঠ-পতি নারায়ণ নিভ্য আপনার গৃহে বিরাজমান।'

বলি কহিলেন—'যদি বন্ধুথের খাতিরেই আপনি আমার এখানে আসিয়া থাকেন, তবে আমি যাহা দিব, তাহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না
— দেওয়া-নেওয়া, গুপ্তকথা বলা-শুনা, ভোজন করা ও ভোজন করান, এই ছয়টি জ্রাতির চিহ্ন। উপকার ছাড়া কখনও কোন লোকের সহিত প্রণয় জন্মে না। দেবতারাও পূজা পাইলেই অভীষ্ট দান করেন। নিত্য খাইতে পাইলে বিবেক-বিহীন পশুরাও পূ্জাপেক্ষা প্রিয় হয়; খল লোককে দান করিলে তাহাও ব্যর্থ হয় না।'

এই বলিয়া তিনি বিক্রমাদিত্যকে রস ও রসায়ন দান করিলেন। রাজাও

ছোটদের বত্তিশ সিংহাসন

বলির অনুমতি লইয়া গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; তারপর অশ্বারোহণে রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন।

সেই সমূর পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পুত্রকে সঙ্গে লইরা রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ যেমন পীড়িত, তেমনই আবার দরিজ। ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্কাদ করিয়া নিজের দরিজতা, রোগ ও বহু পরিজনের কথা নিবেদন করিলেন। পোয়পরিজনের সহিত পেট ভরিয়া খাইতে পারেনতেমন পরিমাণ ধন প্রার্থনা করিলেন।

রাজা বলিলেন—'এক্ষণে আমার কাছে রসায়ন ও রস নামে ছুইটি জিনিস আছে; তাহা ছাড়: আর কোন অর্থ নাই। যে রসায়ন সেবন করে—সে চির-যুবক থাকে, অমর হয়। আর রসদারা সোনা-রূপা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায় ইহাদের মধ্যে যে-টা আপনার ইচ্ছা লইতে পারেন।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন—'রসায়নই দিউন। উহা সেবন করিয়া আমরা জরা-মরণ-রহিত হইতে পারিব।'

পুত্র বলিল—'রসায়ন লইয়া আমরা কি করিব ? জরা-মরণ-শৃত হইলে চিরকাল খাওয়া-পরার তুঃখ পাইতে হইবে। অতএব যাহা দারা সোনা-রূপা তৈয়ার করা যায় সেই রসই দিউন।'

এইরূপে পিতাপুত্রের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইলে বিক্রমাদিত্য ব্রাক্ষণকে রস ও রসায়ন উভয়ই দিলেন। তাহারা পরম সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। রাজাও রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"ভোজরাজ, আপনাতে যদি ঐরূপ ধৈর্য্য ও দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

### विश्म পুতुल-मन्यथ-मञ्जीवनी



ভোজরাজ আবারও সিংহাসনে বসিতে উছত হইলে অন্য পুতৃল বলিল—"মহারাজ, শুরুন :—

বিক্রমাদিত্য ছয়মাস রাজত্ব করিতেন, আর ছয়-মাস বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

বিদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন তিনি পদ্মালয় নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরের বাহিরে ছিল একটি অতি বৃহৎ নরোবর। সরোবরের চারিদিকে উপবন। সরোবরের জল স্ফটিকের ন্যায় টল্টলে। তিনি সরে, বর ইইতে জলপান করিয়া তীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেই সময় অন্থ কয়েকজন পথিকও সেখানে আসিল—জলপান করিয়া তথায় বসিল। তাহাদের

মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

একজন বলিল—'আমরা বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া কত কি অন্তুত দেখিলাম, কিন্তু কোথাও মহাপুরুষ দেখিতে পাইলাম না।'

অন্য একজন কহিল—'মহাপুরুষ দেখিতে হইলে বহু বিদ্ন অতিক্রম্ করিতে হয়। এ স্থানেই একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন। তাহার সেখানে যাইতে হইলে মৃত্যুরই সম্ভাবনা; কাজেই কেহ সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে পারে না। বৃদ্ধিমানের পক্ষে আধ্রক্ষাই অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে—

পত্নী, বিত্ত, ক্ষেত্র গেলে পুনঃ পাওয়া যায়, শুভাশুভ কর্ম গেলে ঘটে পুনরায়। বারেক হইলে নাশ দেহ কদাচন, নাহি হয় কভু ভা'র পুনঃ সংঘটন। ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন

কাজেই বৃদ্ধিমানের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য করা কখনও উচিত নহে। কথিত আছি,—মগুপানাদি ব্যসন এবং অসাধ্য কার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় হয়। বৃদ্ধিমানের পক্ষে তাহা কখনও কর্ত্তব্য নহে। যে কাজে জীবন সংশয় হইতে পারে সেইরূপ কাজে কখনও রুত হইবে না।

বিক্রমাদিত্য পথিকগণের ঐরপ কথোপকথন শুনিয়া বলিলেন—'তোমর।

এ কি বলিতেছ ? পৌরুষ (অধ্যবসায়) ও সাহস ছাড়া কি কোন অভীষ্ট লাভ

হয় ? সন্দেহাত্মা ও অলসেরা কখনও হুম্প্রাপ্য পাইতে পারে না। এসংসারে

—সাহসী-ই যথার্থ বলবান্।

হঃখ ছাড়া সুখ লাভ হয় না। নারায়ণ স্বয়ং সাগর-মন্থনের জন্ম প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াই লক্ষ্ণিকে পাইয়াছিলেন। তিনি কোন্ কর্মানা সাধন করিয়াছেন ? কিন্তু তিনি যখন চারিমাস অনন্ত-শয়নে থাকেন, তথন তাঁহার দ্বীরাও কোন কাজ সম্পন্ন হয় না। অতএব আলস্থা সর্বব্ধা ত্যাগ করিবে।

অধ্যবসায় ও সাহস ব্যতীত কেহ সোভাগ্য লাভকরিতে পারে না। সূর্য্য তুলায় অধিরোহণ করিয়াই তবে মেঘের সঞ্চার রহিত করেন।'

বিক্রমাদিতেয়র কথা শুনিয়া পথিকগণ বলিল—'নহাশয়, বলুন তো কি করিতে হইবে ?'

বিক্রম বলিলেন—'এখান হইতে দ্বাদশ যোজন দূরে যে মহারণ্য আছে, তন্মধ্যস্থ পর্বতে এক মহাযোগী আছেন। তাহার নাম ত্রিকাল-নাথ। তাহাকে দর্শন করিলে তিনি সমৃদয় কামনা পূরণ করেন। আমি সেখানে যাইব।'

পথিকগণ বলিল—'আমরাও যাইব।'

রাজা। বেশ, চলুন।

সকলে চলিতে লাগিলেন। মহারণ্যের মধ্যস্থ পথ অত্যন্ত হুর্গম— চলিবার অযোগ্য। তাহা দেখিয়া পথিকেরা কহিল—'মহাশয়, আর কতদূর ?'

রাজা বলিলেন—'আরও আট যোজন।'

পথিকগণ। তা' হোক, তবু আমরা যাইব।

আবার সকলে চলিতে সারস্ত করিলেন। ছয় যোজন গেলে তাঁহার। দেখিলেন—এক ভীষণ কৃষ্ণসর্প বিষ বমন করিতে করিতে তাহাদের পথ রোধ করিল। সেই ভয়ঙ্কর সর্প দেখিয়া পথিকেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য কিন্তু একটুকুও ভীত না হইয়া চলিতে লাগিলেন। সাপটা আসিয়া রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া দংশন করিল। রাজা সর্প-দংশনের স্থান বত্রে বাঁধিয়া পর্বতে উঠিলেন—ত্রিকাল-নাথকে দর্শন করিলেন। যোগীর দর্শনমাত্র সর্প রাজাকে ছাড়িয়া গেল, রাজাও বিষশৃত্য হইলেন।

যোগী কহিলেন—'নহাশয়, এত কণ্ট করিয়া কেন এখানে আসিলেন !' রাজা। আপনাকে দর্শন করিবার জন্ম। যোগীন এজন্ম আপনাকে অত্যন্ত কণ্ট সীকার করিতে হটয়াছে।

রাজা। সে কট্ট কিছুই নহে। কেন না, আপনাকে দর্শনমাত্র আমার সম্দর পাতক দূর হইয়াছে! একটুমাত্র কট্ট স্বীকার করিয়াই আজ আমি ধল হইলাম। কথিত আছে—যতদিন শরীর সমর্থ থাকে, প্রুবেব পক্ষে তৃতদিন সর্বদা হিতাল্লাদানে বত থাকা উচিত।

যতদিন এই দেহ থাকিবে নীরোগ, যতদিন জরা দেহ না করিবে ভোগ, ইন্দ্রিয়গণের শক্তি যতদিন রয়, যতদিন নাহি হয় জীবনের ক্ষয়, ততদিন স্যতনে উন্নতি বিধান—করিবেক, স্থবিদ্বান পুরুষপ্রধান। জ্বলিয়া উঠিল যদি আপন আলয়, কৃপ খননেক চেষ্টা র্থা সে সময়।

যোগী সম্ভষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে ঘুটিকা, যোগদণ্ড ও একখানা কাঁথা দিয়া কহিলেন—'রাজন্, এই ঘুটি দারা তুমি মাটীর উপর যতটা দাগ কাটিবে, একদিনেই তত যোজন পথ যাইতে পারিবে; যোগদণ্ড ডান হাতে লইয়া স্পর্শ

ছোটদের বজিশ সিংহাসন

করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত সৈক্তগণ বাঁচিয়া উঠিবে, আর উহা বাঁ হাতে লইয়া স্পর্শ করিলে শত্রুর সমুদ্ধ সৈক্য নাশ পাইবে।'

রাজা, যোগীর প্রদত্ত দ্রব্য তিনটি লইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, অমুমতি গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।



রাজপুত্র সন্মুখে আগুনের কুণ্ড জালিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে

বিক্রমাদিত্য রাজপথে উপস্থিত হইলে দেখিলেন, এক রাজপুত্র সম্মৃথে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। সেইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাস। করিলে রাজপুত্র বলিল—'উত্তরাধিকারীরা আমার রাজ্য হরণকরিয়া

ছোটদের বতিশ সিংহাসন

লইয়াছে, এক্ষণে আমি দ্রিজ। কাজেই অগ্নিতে দেহ ত্যাগকরিব—তাই অগ্নি জালিতেতি।

বিক্রমাদিত্য তাহাকে ঘুটিকা, যোগদণ্ড ও কাঁথা দিয়া উহাদের গুণ বলিয়া দিলেন। রাজপুত্র থুব সম্ভষ্ট হইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। বিক্রমাদিতাও উজ্জ্যিনীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"রাজন, আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থুন।"

ভোজনাজ চুপ করিয়া রহিলেন।



b<del>-</del>

25

# একবিংশ পুতুল—রতি-লীলা



ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসিতে উগ্নত হইলেন। তখন অহা পুতৃল বলিতে লাগিলঃ—

"যাহাতে বিক্রমাদিত্যের স্থায় দান-শক্তি আছে সে-ই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। বিক্রমাদিত্য রাজ্যলাভ করিলে বৃদ্ধি-সিন্ধু তাঁহার মন্ত্রী হইলেন। মন্ত্রীর পুত্রের নাম অনর্গল। সে কোনপ্রকার লেখাপড়া শিথিত না, রাজপুত্রের স্থায় ঘি-ভাত খাইয়া দিন কাটাইত। একদিন মন্ত্রী নিজ পুত্রকে উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন—

'শৃত্য তার গৃহ, যার নাহি পুত্রধন, শৃত্য সেই দেশ, যথা নাই বন্ধুজন, সেই ত হৃদয়-শৃত্য বিজা নাই যার, একেবারে সর্বন-শৃত্য দরিজ জনার!

তোমার দ্বারাও আমার কোনই সুথের সন্তাবনা নাই। দেখ—

ধাৰ্ম্মিক বিদ্বান নহে সে পুত্ৰে কি ফল ?

ত্বশ্বহীনা বন্ধ্যা গাভী আপদ্ কেবল।

আরও— অজাত ও মৃত, খার যে নহে বিদ্বান,

তা'র মধ্যে মৃতাজাত উত্তম সন্তান।

অর সর তঃঞ্দেয় আগের ত্র'জন,

মূর্থ পুত্রে দগ্ধ করে যাবত জীবন।

বংশাগ্রে ধ্বজের তুল্য যে না করে শোভা স্বকুলের,

জননী যৌবন-হারী রূথা জন্ম সেই তনয়ের।

পিতার এই সকল উপদেশ শুনিয়া অনর্গলের মনে বড়ই ছঃখ হইল।



দেবী বলিলেন—'মহাশয়, আমাদের নগরে চলুন।' পৃঃ ৯২

সে বিরাগী হইয়া চলিয়া গেল। কোনও নগরে এক অধ্যাপকের নিকট যাইয়া সে সমুদয় নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিতে লাগিল।

পথিমধ্যে সে এক গহন বনের মধ্যস্থ সরোবরতীরে উপস্থিত হইল। ঐ সরোবর অতিশ্র মনোহর, তাহাতে শত শত পদ্ম প্রেফুটিত রহিয়াছে, চক্রবাক্-চক্রবাকী উহার নির্মাল জলে খেলিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু উহার এক অংশের জল অত্যস্ত উত্তপ্ত।

অনর্গল সেই সরোবরের ফুলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্য অস্তগত হইলেন, রাত্রি আসিল। তখন অনর্গল দেখিল, ঐ অভাক জলের মধ্য হইতে আটজন দেবী উথিত হইলেন। তাহারা সবোবরতীরস্থ দেবালয়ে গেলেন এবং দেবতার পূজা সমাপন, নৃত্যগীত প্রভৃতির দ্বারা দেবতাকে সপ্তই করিলেন। দেবী তাহাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিলে—প্রভাত সময়ে দেবীরা মন্দিরের বাহির হইলেন। তাহাদের একজন অনর্গলকে কহিলেন—'মহাশ্র, আমাদের নগরে চলুন।' এই বলিয়া দেবীরা তপ্তজলের মধ্যে ড্বিয়া গেলেন।

অনর্গলও তাঁহাদের সহিত যাইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু ভয়ে তপ্তজলে প্রবেশ করিতে পারিল না। কাজেই সে দেশে ফিরিয়া গেল।

অনর্গল দেশে ফিরিয়া আদিলে তাহার দীতাপিতা ও বন্ধুগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, উক্ত সরোবরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজাও অনর্গলকে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সরোবরের তীরে গমন করিলেন।

সেই সময়ে সূর্য্য অস্তগমন করিলেন—রাত্রি হইল। রাজা ঔৎস্থক্যের সহিত সরোবরের তীরে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, তখন তিনি দেখিলেন দেবীরা সরোবর হইতে উঠিয়া মন্দিরে গেলেন, দেবতার পূজা ও নৃত্য-গীতাদি শেষ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিলে তাঁহারা যেমন প্রস্থান করিবেন—তখনই তাঁহাদের একজন বিক্রমাদিত্যুকে দেখিতে পাইলেন।

(मरी विलिक्न-'भश्रम्थ, आभारम्ब नगरत ह्या ।'

অমনি বিক্লাদিত্য তাঁহাদের সহিত তপ্তজলে প্রবেশ করিয়া সপ্তপাতালে, গমন করিলেন। দেবীরা রাজাকে যথারীতি সমাদর ও সম্মান করিয়া বলিলেন—
'মহাশর, আপনার স্থায় শোধ্যসম্পন্ন ও সাহসী লোক কেহ নাষ্ট্রী আপনি আমাদের এই নগরের রাজা হউন।'

রাজা। আমার অন্স রাজ্যের প্রয়োজন নাই, কেন না আমারও রাজ্য আছে। আমি কেবল এই কৌতৃক-কর ব্যাপার দেখিবার জন্ম এখানে আমিয়াছি।

দেবীগণ। মহাত্মন্, আপনার প্রতি আমরা অভিশয় সম্ভষ্ট হইয়াছি— আপনি বর লউন।

রাজা। আপনারা কে?

দেবীগণ। আমরা অষ্ট-মহাসিদ্ধি।

রাজা। তবে আমাকে অষ্ট-মহাসিদ্ধি দান করুন।

িদেবীরা রাজাকে অস্টরত্ন দিলেন। উচা **অণি**মা, লঘিমা, ঈশির, বশির প্রভৃতি অস্টগুণ যুক্ত। রাজা রত্ন লইয়া রাজ্যে ফিরিতে লাগিলেন।

শৃথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজ ছংখ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া কহিলেন—
'মহারাজ! ধনহীন হওয়া বড়ই ক্লেশকর। দরিজকে কেহ মানে না। অধিক
কি, দরিজের হাত্য বতগুণ কেম থাকুক না, সকলই বৃথা হইয়া যায়। নিজের
পারীও তাহাকে দেখিতে পারে না। আমি অতিশয় দরিজ, অথচ আমাকে বহু
পারিবার প্রতিপালন করিতে হয়। আমিও পারীর কটুকথা ও অবজ্ঞায় গৃহ
ত্যাগকরিয়া আসিয়াছি।'

রাজা ব্রাহ্মণের হুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অষ্টরত্ন দান করিলেন, পরে উভয়ে নিজ নিজ দেশে চলিয়া গেলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতৃল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি ঐরূপ ধৈর্যা, সাহস ও দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

পুতুলের কথা শুনিয়া রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

### দাবিংশ পুতুল—মদনবতী



রাজা পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উভত হইলেন।
তথন অন্ত এক পুতুল বলিয়া উঠিল—"এই
সিংহাসনে বসিতে তিনি-ই উপযুক্ত, যিনি
বিক্রমাদিতার ভায়ে গুণবান।"

রাজা ভোজ বলিলেন—"বিক্রমাদিভ্যের শুণের কথা বল।"

পুতৃল বলিতে লাগিলঃ—"রাজ্য লাভকরিবার প্রব বিক্রমাদিত্য একদা দেশ-এমণ করিতে করিতে এক নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের প্রাচীর অভিশয় বৃহৎ ও রত্ময়—নগরমধ্যে মেঘস্পশী অভিশয় উচ্চ অসংখ্য অভ্যান্তির, বহু শিবালয় ও বিফু-মন্দির রহিয়াছে। রাজা নগ্লের

বাহিরে এক বিষ্ণু-মন্দিরে যাইয়া স্নান-পূজা শেষ করিলেন।

মন্দিরের নিকটে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ভিনিবলিলেন—'আমি দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়াছি।'

রাজা বলিলেন—'আমিও পথিক, দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি।'

ব্রাহ্মণ রাজার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার শরীরের তেজঃ ও রাজ-লক্ষণ দেখিয়া তিনি বলিলেন—'আপনি কখনও পথিক নহেন—নিশ্চয়ই কোন রাজা। তবে কপালের লেখন কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।

> হরি কিংবা হর আর ব্রহ্মা কিংবা স্থরে। অদৃষ্টের লেখা নাহি খণ্ডাইতে পারে॥'



দেবী আবিভূতি। হইয়া বলিলেন—'…বর লও।' পৃ: ৯৬

#### ভোটদের বলিশ সিংহাসন

রাজা এই যুক্তিযুক্ত কথা স্বীকার করিলেন। কেন না—
যুক্তিযুক্ত উপাদেয় হইলে বচন,
বালক হ'তেও প্রভু করিবে গ্রহণ।
বৃদ্ধও বলেন যদি যুক্তিহীন কথা,
গ্রহণীয় নহে তাহা, তাজিবে সর্বথা॥

রাজা। ব্রাহ্মণ, তোমাকে বড়ই শ্রাস্ত দেখাইতেছে। ব্রাহ্মণ। হাঁ, আমি বড়ই শ্রাস্ত হইয়াছি। রাজা কেন ?

বাহ্নণ। এই নগরের কাছেই নীলপর্বত নামে এক পর্বত আছে।
তথায় কামাক্ষীদেবীর মন্দির বিরাজিত। মন্দির-মধ্যে পাতাল-পথের ছার;
তাহা সর্বদা রুদ্ধ থাকে। কামাক্ষীর মন্ত্র জপকরিলে এ রুদ্ধ-ছার খুলিয়া
যায়। তথায় রসের কুঞ্ বর্তীমান। এ রস পাইলে সকল ধাতু হইতে সোনা
তৈয়ারী করা যায়। আমি বারো বছর পর্যান্ত কামাক্ষীর মন্ত্র জপকরিয়ান্ত
পাতাল-ছার উদ্ঘাটিত করিতে পারি নাই।

এই কথা শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণ-সহ সেই মন্দিরে গৈলেন এবং নিজকঠি খড়া প্রহার করিতে উন্নত হইলেন। তখন দেবী আহিছু হৈ হইয়া বলিলেন— 'আমি তোমার প্রতি সম্ভূষ্ট হইয়াছি—বর লও।'

রাজা। দেবি! এই ব্রাহ্মণকে রস প্রদান করুন।

দেবী তৎক্ষণাৎ কুণ্ডের মুখ উদ্ঘাটন করিয়া তাহাকে বৈস দিলেন। রাজা ও রাহ্মণ স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতৃল বলিল—"ভোন্ধরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈয়া ও ওদায়া থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্তুন।"

শুনিযা রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

### ত্রাবিংশ পুতুল – চিত্ররেখা



রাজা আবার সিংহাসনে বসিবার উত্যোগ করিলে অপর এক পুতৃল বলিল—"বিক্রমাদিত্যের তুলা উদারতা যাহাতে আছে, তিনি-ই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র।"

ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের উদারতার কথা শুনিতে চাহিলে পুতুল বলিতে লাগিলঃ—

"রাজা বিক্রমাদিত্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া

একদা রাজধানীতে ফৈরিয়া আসিলেন। নগরবাসীরা অতিশয় উৎসবানন্দে মন্ত হইল। রাজাও

মধ্যাহ্নকালে স্নানাদি করিয়া দেব-মন্দিরে গেলেন,
পূজা শেষ করিয়া স্তবাদি পাঠ করিলেন; শেষে
বাক্ষাণদিগকে কামধেলু, ভূমি ও তিলাদি এবং

দীন-ছঃখী, অক্ট্র, খঞ্জ, বধির প্রভৃতিকে প্রচুর ধন দানকরিলেন। অনন্তর আচার করিতে যাইয়া প্রথমে বালক ও বৃদ্ধদিগকে ভোজন করাইয়া শেষে নিজে বন্ধবর্গের সহিত ভোজন শেষ করিলেন। শান্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

> বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, গর্ভিনী, আতুর, অতিথি ও ভৃত্যগণে খাওয়াবে প্রচুর। এ সবার খাওয়া দাওয়া হইলে নিঃশেয়ে দম্পতি খাইবে নিজে সকলের শেয়ে॥ সকল সাধনে সিদ্ধি যে করে মনন, একাকী ভোজন নাহি করিবে সে জন।

তুই তিন বহুসহ ভোজন করিলে ইষ্টসিদ্ধি তৃষ্টি কাম্য ঋদ্ধি তা'র মিলে॥

ভে¦জ্ন-শেষে কিছুকাল বিশ্রাম করিবার জন্ম রাজা উপবেশন করিলেন। কেন না—

> কামনা যে করে নিজ স্থুদীর্ঘ জীবন, উপবিষ্ট হবে সেই করিয়া ভোজন; কিংবা ক্ষণ নিজা-স্থুখ করিলে সেবন তু'পদ হাঁটিলে হয় স্বাস্থ্য সংঘটন। ভোজনের শেষে যেই ক্রভপদে যায়, যমরাজ ধেয়ে চলে তা'র পায় পায়॥ অতিমাত্র জল পান, বিরুদ্ধ ভোজন, দিবসে শয়ন, আর রাত্রি জাগয়ণ; মল-বেগ মৃত্র-বেগ করিলে নিরোধ এই ছয়ে রোগ ভোগ করে সে অবোধ॥

অধিকল্প--

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। রাজা বৈকালিক সন্ধ্যোপাসনা শেষ করিয়া ভোজন করিলেন। অবশেষে শ্যায় আসিয়া বসিলেন।

রাজার শ্ব্যা জ্যোছনার মত ধব্ধবে স্থপরিষ্কৃত চাদরে ঢাকা; কুন্দ্র মল্লিকা প্রভৃতি স্থান্ধ-পুষ্পে সজ্জিত। রাজা তাহাতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভোরের দিকে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, মহিষের পৃষ্ঠে চড়িয়া তিনি যেন দক্ষিণদিকে যাইতেছেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, রাজা নারায়ণ নারায়ণ বিলয়া শ্যা। ত্যাগ করিলেন। প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া রাজা সভায় যাইয়া সিংহাসনে বসিলেন—ব্রাহ্মণগণের নিকট স্পপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

দৈবজ্ঞেরা বিচার করিয়া বলিল—"মহারাজ, এ স্বপ্ন অশুভ-জনক। বিশেষতঃ প্রভাতের স্বপ্ন সন্ত সলে। এ স্বপ্নের ফল মৃত্যু। ইহার উপশমের জন্ম স্নান ও যজ্ঞাদি করিয়া পরিহিত অলম্বারাদি সহ্ বন্তসকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করুন। পরে নববস্ত্র পরিধান করিয়া, নবরত্র হারা দেবপূজা, ব্রাহ্মণদিগকে গবাদি দান, অন্ধ-বধির-পঙ্গু-কুজ অনাথ প্রভৃতিকে প্রচুর দান করিয়া সম্ভুষ্ট করুবা



স্বপ্নে দেখিলেন যে,—মহিষের পূর্ষ্টে চড়িয়া ..... যাইতেছেন

এই প্রকার অনুষ্ঠান দারা সকলের শুভ-কামনা লাভ করিলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।

রাজা তৎক্ষণাৎ ঐরপ অনুষ্ঠান করিলেন এবং তিনদিনের জন্ম ভাণ্ডার থুলিয়া দিলেন। সকলে আকাজ্ফার অতিরিক্ত অর্থ লইয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।"

পুতৃল কহিল—"রাজন্, আপনাতে যদি এই প্রকার ধৈর্য্য ও দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

### চতুরিংশ পুতুল—মুভগা



ভোদ্ধরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসিতে গেলেন।
অমনিই অক্স এক পুতুল বলিয়া উঠিল—"মহারাজ,
বিক্রমাদিত্যের মত উদারতাগুণশালী ব্যক্তি-ই
কেবল এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।"

ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের গুণের কথা শুনিতে চাহিলেন।

পুতৃল বলিতে লাগিলঃ—

"বিক্রমাদিত্যের রাজ্য-মধ্যে পুরন্দর-পুরা নামে এক অতি স্থানর নগর ছিল। সেই নগরে এক বণিক বাস করিত—তাহার যে কত ধন-১দালত ছিল, তাহা কেহই পরিমাণ করিতে পারিত না।

বণিকের চারি ছেলে। সে একদিন তাহার

চারি ছেলেকেই ডাকিয়া কহিল—'দেখ, আমি মরিলে তোমরা চারি ভাই একত্রে থাকিবে কি না জানি না। শেষে হয়ত তোমরা চারিজনে বিবাদ করিবে; ভাই আমি জীবিত থাকিতেই আমার সমুদ্য় সম্পত্তি ভোমাদের চারিজনকে ভাগকরিয়া দিয়া যাইতেছি। চারিজনের চারিভাগ, আমি এই খাটের চারিপায়ার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া দিলাম। তোমরা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাবে আমার মরণের পর উহা তুলিয়া নিও।'

ছেলেরা বাপের কথায় রাজী হইল। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ মরিয়া গেল।
মাসখানেকের মধ্যে ছেলেদের মধ্যে কোনই কথা হইল না; কিন্তু চারি
বৌ'র মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া উঠিল। তখন চারি ভাই মনে করিল—মিছানিছি
ঝগড়া করিয়া লাভ কি ? বাবা বাঁচিয়া থাকিতেই ত সমুদ্য় সম্পত্তি ভাগ
করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব চৌকীর নীচ হইতে তাহা তুলিয়া লইয়া
পৃথক হওয়াই ভাল।

চারি ভাই যুক্তি করিয়া চৌকীর নীচের মাটী খুঁড়িয়া ফেলিল। দেখা গেল চৌকীর পায়ার নীচে চারিটি পাত্র রহিয়াছে। তাহাদের একটাতে কত্টুকু মাটা, একটাতে কিছু খড়, একটাতে অস্থি ও অপরটাতে কিছু অঙ্গার বহিয়াছে।

পাত্র চারিটি দেখিয়াই ত তাহাদের চক্ষু:স্থির! পিতা যে তাহাদের জন্ম কিরূপে সম্পত্তি ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহারা তাহা বৃঝিতেই পারিল না।

অবশেষে তাহারা রাজ-সভায় যাইয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞানাইল। সভার কোন লোকই ব্যাপারটার কোন মীমাংসা করিতে পারিল না। পরে তাহারা উজ্জ্ঞানীতে যাইয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় এই বিভাগের ব্যাপার জ্ঞানাইল। তথাকার কোনলোকও ব্যাপারটার কিছু স্থির করিতে পারিল না। বণিকের ছেলেরা তথন বড়ই বিপদে পড়িয়া গেল।

ুইভাবে কিছুকাল গেলে, উহারা প্রতিষ্ঠান নগরে গেল। সেখানকার মহাজনদিগের কাছেও তাহারা এই বিভাগের ব্যাপার বর্ণন করিল, কিন্তু মহাজনেরাও ব্যাপারটার কিছুই মানাংস। করিতে পারিল না।

ঐ সময় সেই নগরে এক কুমারের বাড়ীতে শালিবাহন বাস করিতে-ছিলেন। তিনি বণিকপুল্রগণের এই বিষয়-বিভাগের কথা শুনিয়া বলিলেন—'এই ব্যাপারে ত না বুঝিবার কিছুই নাই। এই বিভাগদারা ইহাই বুঝা যায় যে, বণিক তাহার জ্যেষ্ঠ পুল্রকে মাটী অর্থাৎ সমৃদ্য় ভূ-সম্পত্তি দিয়াছেন; দ্বিতীয় পুল্রকে খড় অর্থাৎ সকল প্রকার শস্তা দিয়াছেন; তৃতীয় পুল্রকে দিয়াছেন অন্থি অর্থাৎ অন্থিময় প্রাণী—কি না সকল পশু; আর চতুর্থ পুল্রকে দিয়াছেন অঙ্গার অর্থাৎ হীরকাদি মূল্যবান পদার্থ।'

বণিকের ছেলেরা বৃঝিল ইহাই যথার্থ কথা, পিতা এইভাবেই সমূদয় সম্পত্তি চারিজনকে দিয়া গিয়াছেন। চারি ভাই আনন্দে দেশে ফিরিয়া গেল।

শালিবাহনের এই মীমাংসার কথাটা ক্রমে ক্রমে বিক্রমাদিত্যের কানে গেল। তিনি মীমাংসাকারীর বৃদ্ধিতে চমৎকৃত হইলেন এবং ঐ নগ্রের লোক-দিগের নিকট দূত পাঠাইয়া মীমাংসাকারীকে উজ্জয়িনীতে পাঠাইতে লিখিলেন। द्धिंदिपत विजय भिश्शंभन

গ্রামের লোকেরা শালিবাহনকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পত্রের কথা জানাইলে শালিবাহন কিছুতেই উজ্জয়িনী যাইতে রাজী হইলেন না; বরং গক্বের সহিত বলিবেন—'বিক্রমাদিত্য কে? আমি কেন তাহার কাছে যাইব স্তাহার আবশ্যক থাকিলে, সে আমার কাছে আসিতে পারে।'

বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ শুনিয়া অভিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন—ভৎক্ষণাৎ সৈগ্র– সামস্ত লইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে যাত্রা করিলেন।

প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া রাজা পুনরায় শালিবাহনের নিকট দূত পাঠ।ইয়া দিলেন। শালিবাহন দূতের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন—'আমিও সৈঞাদি লইয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রেই সাক্ষাৎ করিব।'

দূত ফিরিয়া আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে সেই কথা জানাইল।

এদিকে শালিবাহন কুমারের বাড়ীতে বসিয়া মাচী দিয়া বহু হংসী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক গড়াইলেন এবং মন্ত্রবলে সেগুলিকে জীবন দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। অস্ত্রের ঝন্ঝন্ শব্দ, হাতী-ঘোড়ার ডাক, সৈত্যদের কোলাহল ও সকলের পায়ের চাপে ধূলি উড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র ভরিয়া ফেলিল।

বিক্রমাদিত্যের সহিত যুদ্ধে শালিবাহনের সমুদয় সৈগ্র মরিয়া গেল। শালিবাহন আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া অনন্তনাগকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্তনাগ বহু সর্প শালিবাহনের ন্কিট পাঠাইয়া দিলে তাহাদের দংশনে বিক্রমাদিত্যের সৈশ্রসকল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বিক্রমাদিত্য উজ্জ্ঞায়িনীতে ফিরিয়া যাইয়া অমৃতলাভের জন্ম নৎসর পর্যান্ত বাস্ক্রকীর আরাধনা করিলেন। রাজার প্রতি সম্ভষ্ট হইয়া বাস্ক্রকী তাঁহাকে অমৃতের কলসী দিলেন। বিক্রমাদিত্য সেই অমৃত-কলসী লইয়া গৃহে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে কহিলেন—'মহাবাজ, আপান ভিক্তকগণের পক্ষে চিন্তামণি-ভূল্য। কেন না, আপনি তাহাদিগকে সমুদ্য প্রার্থিত-বস্তু দান করেন। আমারও একটা বস্তুতে আকাজ্ঞা হইয়াছে; মহারাজ্ঞ যদি তাহা দেন, তবেই সে কথা বলিতে পারি।'

বিক্রমাদিতা বলিলেন—'আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাট দিব।'

ব্রাহ্মণ তথন বিক্রমাদিত্যের নিকট অমৃতের কলসী প্রার্থনা করিলেন।
তিনি ব্রাহ্মণকে সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, রাজা শালিবাসনই
তাহাকে বিক্রমাদিত্যের নিকট পাঠাইয়াছেন। বিক্রমাদিত্য ভাবিলেন—

পশ্চিমে উদিত যদি হয় দিবাকর, কাঁপে মেরু, স্থশীতল হয় বৈশ্বানর, পর্নরত-শিখরে পদ্ম পাযাণেতে ফুটে সাধুর বচন তবু বিন্দু নাহি টুটে।

এই ভাবিয়া বিক্রমাদিতা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে অমৃতের কলসী দান করিলেন। তারপর উভয়ে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"কেমন ভোজরাজ! আপনাতে এইকপ ধৈষ্য ও দান-শক্তি আছে কি ?—যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্থন।" ভোজরাজ মাথা নীচ করিয়া রহিলেন।

# পঞ্চবিংশ পুতুল—প্রিয়দর্শনা



রাজা ভোজ পুনরায় সিংহাসনে বসিতে চাহিলে অহ্য পুতৃল বলিতে লাগিলঃ—

"মহারাজ বিক্রমাদিতা রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলে, কিছুদিন পরে তাঁহার সভায় এক জ্যোতিথী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দৈবজ্ঞ, রাজাকে আশীর্কাদ করিয়া বলিলেন — 'মহারাজ, এবছর অনাবৃষ্টি হইবে।'

রাজা বলিলেন—'মহাশয়, অনার্টিব কি কোন প্রতিকারের উপায় নাই ?'

দৈবজ্ঞ কহিলেন—'হাঁ, আছে। যদি কোনরূপ যজ্ঞ করা যায়, তবে বৃষ্টি হইবে।'

রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন

— অনাবৃষ্টি বারণের জন্য তাঁচাদিগকে দিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; যজ্ঞ করিবার আগে ব্রাহ্মণ, দীন-ছঃখী, অন্ধ-খঞ্জ প্রভৃতিকে প্রচুর অর্থ, বস্তু ও খাত্র দিয়া তুই করিলেন।

যজ্ঞ করিয়াও বৃষ্টি হইল না। বৃষ্টি না হওয়াতে লোকের কষ্টের আর সীনা রহিল না। প্রজার তৃঃখ দেখিয়া রাজার মনে বড়ই তৃঃখ হইল। িনি যজ্ঞের স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন দৈববাণী হইল—'মহারাজ, আপনার যজ্ঞস্থানের সম্মুখে যে দেবতার মন্দির আছে, সেই মন্দিরের দেবীর কাছে স্থলক্ষণযুক্ত পুরুষ বলি দিলে বঙ্গি হইবে।'

এই দৈনবাণী শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ দেবতার মন্দিরে গেলেন এবং দেবতাকে



'আমার রাজ্যে অনারৃষ্টি যেন না হয়, এই বর দিন।'

>8

#### ভোটদেব বঞিশ সিংহাসন

প্রণাম করিয়া নিজের মাথায়ই খড়োর আঘাত করিতে উভত হইলেন। দেবতা ক্ষ্মনি রাজার হাতের খড়া ধরিয়া বলিলেন—'রাজন্, তোমার ধৈর্য্য দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর লও।'

রাজা বলিলেন—'দেবি! আমার রাজ্যে অনার্ষ্টি যেন না হয়, এই বর দিন।'

দেবতা রাজাকে সেই বরই দিলেন। রাজা সভায় ফিরিলেন; তাঁচার গুণে রাজ্য রক্ষা পাইল—প্রজার তুঃখ দূর হইল।"

কথা শেষ করিয়া পুতৃল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্ঘা ও পরোপকার গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্ত্ন।"

ভোজরাজ নীর্ব রহিলেন।



## ষড়বিংশ পুতুল—কামোনাদিনী



ভোজরাজ আবারও সিংহাসনে বসিতে গেলেন অন্য পুতুল তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল:—

"বিক্রমাদিত্যের মত দান, দয়া, বিবেচনা ও ধৈর্যাপ্তণ আর কোনও রাজার নাই। তিনি যাহা বলিতেন তাহাই করিতেন, যাহা মনে ভাবিতেন তাহাই বলিতেন। এজন্মই তিনি সাধু ব্যক্তি। কথিত আছে—

যথা মন তথা কথা, কথামত কাজ,
মনে মুখে কাজে সাধু সদা এক সাজ।
একদিন অর্গে সভা বসিয়াছে। দেবতাদের
রাজা ইন্দ্র সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। আর
সভায় অষ্টাশী হাজার ঋষি, তেত্রিশ কোটা দেবতা.

অষ্ট লোকপাল, উনপঞ্চাশ 'বায়ু, বাদশ আদিত্য, নারদ, তমুর, উর্বনী, মেনকা, রস্তা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, ঘুতাচী, মঞ্ঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি গায়ক-গায়িকারা এবং গন্ধর্বগণ উপস্থিত হইয়াছেন।

এমন সময় নারদ বলিলেন—'পৃথিবাতে বিক্রমাদিত্য নামে একজন রাজা আছেন। তাঁহার স্থায় কীর্ত্তিমান, পরোপকারী ও মহাশয় রাজা আর একজনও নাই।'

এই কথা শুনিয়া সভায় উপস্থিত দেবতারা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কিন্তু কামধের বলিলেন—'একথায় বিশ্বিত হইবার বা সন্দেহের কোনই কারণ নাই। নারদের কথাই সত্য। পৃথিবী বহু রত্নের আকর; কাজেই তাহাতে দান, তপস্থা, শোর্য্য, বিজ্ঞান, বিনয় ও নীতি বিষয়ে বিশ্বয়ের কি আছে।'

তখন দেবরাজ স্থরভিকে কহিলেন—'শুরভি! তুমিই পৃথিবীতে যাইয়া ক্সিক্রমাদিত্যের দয়া ও পরোপকার প্রভৃতি গুণের বিষয় জানিয়া আইস।'

সুরভি ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া পৃথিবীতে চলিলেন; পৃথিবীতে আসিয়া রোগে জড়সড় অতি তুর্বল গাভীর রূপ ধারণ করিলেন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য পথে চলিয়াছেন, এমন সময়ে সুরভি মায়া দারা একটা কাদা-ভরা পুকুরের ভিতর পড়িয়া গেলেন—কাদায় ডুবিয়া যাইতে যাইতে কাতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া রাজা কাছে আসিলেন—দেখিলেন একটা রোগা গাই কাদায় ডুবিয়া যাইতেছে। অমনি তিনি গাইটাকে তুলিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে তুলিতে পারিলেন না।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেলেন। চারিদিকে জাধার হড়াইয়া রাত্রি শ্বাসিতে লাগিল। অন্ধকারের মধ্যে একটা বাঘ আসিয়া ঐ পুকুরের পারের জঙ্গলে লুকাইল। এ সকল দেখিয়া রাজা আর পুরীতে ফিরিলেন না—গাইটিকে রক্ষা করিবার জন্ম সেই পুকুরের পারেই সারা রাত্রি কাটাইলেন।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি গেল, সূর্য্য উঠিল; দিনের আলো দেখিয়া বাঘও চলিয়া গেল। সুরভি তখন নিজেই কাদা হইতে উঠিয়া কহিলেন—'রাজন্! আমি কামধের সুরভি। তোমার দয়াদি গুণের পরীক্ষা করিবার জন্ম দেবরাজের আদেশে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছি। তোমার দয়া ও মহত্ব দেখিয়া সভ্তপ্ত হইয়াছি—বর লও।'

রাজা কোনই বর চাহিলেন না, কেবল বলিলেন—'তোমাদের প্রসাদে আমার কিছুরই তো অভাব নাই।'

স্থরভি তথন আপনা হইতেই বলিলেন—'রাজন্, আমি তোমারই কাছে থাকিব।' এই বলিয়া তিনি রাজার সঙ্গে চলিলেন।

রাজা স্থরভিসহ রাজপুরীর দিকে চলিলেন। এমন সময়ে এক দরিত্র ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদপূর্বক নিজের দরিত্র অবস্থা জানাইয়া বলিতে

ছোটদের বুজিশ সিংহাস•

লাগিলেন—'মহারাজ, আমি অতি দরিজ তাই সকলকে দৈখিয়া ভূমিবা থাকি, কিন্তু আমাকে কেহই দেখে না।

> হে দারিত্রা নমস্কার, সিদ্ধ আমি তোমার কুপায়, কেহ নাহি দেখে মোরে, আমি দেখি জগত-জনায়।

যে দরিদ্র, তাহার গৃহে চিরকালই স্কৃতক অশোচ রহিয়াছে। পুত্র জিন্মলে গৃহস্থের কেবল কয়দিন মাত্র অশোচ থাকে; কিন্তু, পুত্ররূপ দরিদ্রতা যাহার নিত্যই লাগিয়া আছে, তাহার অশোচ কখনও ক্ষয় পায় না।'

ব্রাহ্মণের এই উক্তি শুনিয়া রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'মহাশ্যু, আপনি কি চান ?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন—'মহারাজ! আপনি আশ্রিতদিগের পক্ষে কল্পতরু। যাহাতে আমার দারিজ্য চিরকালের জন্ম দূর হয় তাহারই ব্যবস্থা করুন।'

রাজা ব**লিলেন—'**তবে এই কামধেরু আপনাকে দিতেছি! ইহাদার। আপনার সকল হঃখ দূর হইবে।'

রাজার বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার আনন্দের আর দীমা রহিল না—কামধেন্তু লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গুহে যাত্রা করিলেন। রাজাও রাজপুরীতে ফিরিলেন<sup>\*</sup>।"

পুতৃল এই গল্প শেষ করিয়া কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরাপ উদারতা থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্তুন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

## গ্রিবিংশ পুতুল—মুখসাগরা



ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসিবার উভোগ করিলেন। অন্য পুত্ল তাঁহাকে বাধা দিয়। বলিতে আরম্ভ করিল:—

"মহারাজ, শুরুন। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য ভ্রমণ করিতে করিতে এক দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই দেশের রাজা অতিশয় ধার্ম্মিক। তিনি শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সমৃদয় কাজ করিয়া থাকেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র প্রভৃতিকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

রাজা নিজে খুব আচার-নিষ্ঠাপরায়ণ ছৈলেন বলিয়া রাজ্যের লোকেরাও সদাচারী, অতিথি-. পরায়ণ ও দয়ালু ছিল।

বিক্রমাদিত্য মনে মনে স্থির করিলেন যে, ঐদেশে তিনি তিন বা পাঁচদিন বাস করিবেন। তিনি সেই নগরের এক দেবালয়ে যাইয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন; পরে তথাকার নাটমন্দিরে বসিলেন।

সেই সময় আরও কতকগুলি লোক তথায় আসিয়া বসিল। নান। আমোদ-জনক কথাবার্ত্তার পর তাহারা সেথান হইতে চলিয়া গেল। ঐসকল লোকের মধ্যে একজনের আকৃতি রাজপুত্রের স্থায় অতি স্থন্দর। তাহার কাপড়-চোপড় যেমন মূল্যবান, অলঙ্কার-পত্রও তেমনই মহামূল্য।

বিক্রমাদিত্য তাহাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—এ ব্যক্তি কে ?

পরদিন আবার সেই ব্যক্তিই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তথন আর তাহার আগের দিনের মত সাজসজ্জা নাই। সেদিন তাহার পরিধানে একখানা নেংটা মাত্র! বিক্রমাদিত্য তাহাকে দেখিয়া এইরপে হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল—'মহাশয়, কর্ম্মবর্শেই আমার এই দশা ঘটিয়াছে। আমি একজন দ্যুত-বিভায় (জুয়াখেলায়) পারদর্শী। কিন্তু উহা বড়ই লক্ষ্মীছাড়া ব্যাপার ।

সেই ব্যক্তির কথাবার্তা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'মহাশয়, আপনি এরূপ বুদ্দিমান হইয়াও কেন দ্যুত-ক্রীড়া করেন ?'

ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল—'মহাশয়, অতি বড় বৃদ্ধিমান লোকুও কর্মেব ফেরে পড়িয়া কোন্ অপকর্ম ন। করে ? মান্ত্যেব বৃদ্ধি কর্ম-ফল অনুসারেই চালিভ হইয়া থাকে।'

রাজা বলিলেন—'দেখ, দৃতে-কার্যা অতিশয় আপদের মূল, সকল প্রকার বাসনের আশ্রয়। কথিত আছে—

> ছুণ্ত-ক্রীড়া অকীর্তির জানিবে নিলয় চোর আর ক্লটার অতি প্রিয় হয়। দূত্তেই পাতক যত অবস্থান করে, বিষম নরক-পথ জানিবে উহারে। বিমল-বিশদ-বৃদ্ধি প্রজ্ঞাবান্ নরে জানিয়া কি হেন কর্ম্ম কদাপি আচরে ?

আরও দেখ, অতিশয় মোহে আসক্ত হইলেই লোক দৃত্ত-ক্রীড়ায় রত হয়।
তারপর সে ঐ কাজ করিয়া য়ে ছঃখকষ্ট পায়, তাহার অপেক্ষা অখ্যাতি, দরিজ্তা,
বহু বিপদ, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি রিপুসকল, চুরি করা এবং নরক-বাসিগণের
ছঃখও অনেক ভাল। কু-কার্য্যকারীরা যখন একেবারে অধঃপাছে বেছ অবস্থায়
উপস্থিত হয়, তখনই সকলের মনে উহার কথা জাগে। কাজেই ব্যাহ্নের পাছে
দৃত্ত-কার্য্য, মাংস ভক্ষণ, মন্ত পান, পশু-শিকার, চুরি প্রভৃতি পরিত্যাগ করা
একান্ত কর্ত্ব্য।

একটি ব্যসনে লোক আসক্ত হইলে, উদ্ধারের পথ তার কভু নাহি মিলে;

#### ক্তান্দের বাতাৰ সংইাসন

সপ্তবিধ ব্যসনেতে যে জড়ায়ে পড়ে,
সে হতভাগ্যের গতি কে বলিতে পারে ?
দেখ,—যুধিষ্ঠির দূতেে পড়ি, বকাস্বর আমিষের আশে
যাদবেরা মহ্য পানে, বিনষ্ট স্থন্দর কাম-বশে।
ব্রহ্মদত্ত ম্গ নাশি, শিবভূতি চৌর্য্যবৃত্তি করি,
লঙ্কার রাবণ মৈল শ্রীরামের বণিতারে হরি॥
কাজে কাজেই ব্যসনে আসক্ত হওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে!'
দ্যুতকার কহিল—'মহাশয়, আমি কিরূপে উহা ছাড়িতে পারি ?



তুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেতে, এমন সময়ে…

সামার যে প্রাণ-ধারণের আর কোনও উপায় নাই। আপনি যদি জীবন-ধারণের সক্ত কোন উপায় করিয়া দেন, তবেই আমি দ্যুত-ক্রীড়া ছাড়িতে পারি।' তুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে তুইজন পথিক আসিয়া ঐ স্থানে বসিল এবং পরস্পার আলাপে বলিল যে, নিকটস্থ দেবালয়ের ঈশান কোণে পাঁচ ধন্মঃ দূরে তিনটি কলসী মাটীর নীচে রহিয়াছে। উহা সোনায় পরিপূর্ণ। যে ভৈরবকে সম্ভুষ্ট করিবার জন্ম নিজের রক্ত দান করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিই ঐ কলসী তিনটি পাইবে!

বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গেলেন এবং ভৈরবকে তুই করিবার জন্ম নিজ দেহের রক্ত দান করিয়া সোনাভরা কলসী তিনটি উদ্ধার করিলেন; তারপর দ্যুতকারকে উহা দান করিলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়। পুতুল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি, পৈর্য্য ওপরোপকারাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বস্তুন।" বাজা চুপ করিয়া রহিলেন।



### অফাবিংশ পুতুল—শশি-কলা



ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উত্যোগ করিলে, অহা পুতৃল কহিল—"রাজন্, ধৈর্য্যাদি গুণে গুণী বিক্রমাদিত্যই কেবল এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য—অহা নহে।

রাজা বিক্রমাদিত্য শৈশ-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এক নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের পাশ দিয়া একটি নদী গিয়াছে—নদীর জল অভিশয় নির্মাল। নদীর তীরেই এক অরণ্য—তাহাতে বহু প্রকারের গাছ-লতা। গাছে গাছে, লতায় লতায় ফুল-ফল শোভা পাইতেছে। সেই মনোহর অরণ্যের মাঝখানে একটি অতি স্থন্দর দেশালয়। রাজা সেইখানে যাইয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া



দেবালয়ে বসিলেন। সেই সময়ে চারিজন পথিকও তথায় আসিয়া বসিল।

বিক্রমাদিত্য পথিকগণের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। পথিকেরা বলিল—'অপূর্ব-দেশে বেতাল-পুরী নামে এক নগর আছে। তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শোণিত-প্রিরা। বেতাল-পুরীর রাজা ও মহাজনেরা প্রতি বৎসর, অমঙ্গল নাশের জন্ম এবং নিজ নিজ অভিলাষ পূরণের জন্ম দেবতার পূজায় নরবলি প্রদান করেন। পূজার দিন যদি কোনও বিদেশী লোক সেখানে উপস্থিত হয়. তবে তাহাকেই দেবতার কাছে বলি দেওয়া হয়। ঘটনাক্রমে ঠিক পূজার দিনই আমরা সেখানে গিয়াছিলাম। নগরের লোকেরা আমাদিগকে ধরিতে আসিলে, আমরা পলাইয়া এই দেবালয়ে আসিয়াছি।'

পথিকদিগের এই কথা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন এবং শোণিত-প্রিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া স্থবস্তুতি করিলেন; পরে বিশ্রামের জক্ম নাটমন্দিরে গেলেন।

ক্ষণকাল পরেই কতকগুলি নাগরিক বাছভাগু লইয়া সেখানে আসিল। তাহাদের মধ্যে একজনের মুখ মলিন—ভয়ে ও চিন্তায় চক্ষু যেন কোটরে গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই রাজা ব্ঝিতে পারিলেন—নগরবাসীরা উহাকে শোণিত-প্রিয়া দেবীর কাছে বলি দিবার জন্ম ধরিয়া আনিয়াছে। রাজা সেই বিপদাপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন।

রাজা ভাবিলেন—নিজ শরীর দিয়াও ধর্ম এবং কার্ত্তি লাভ-করা কর্ত্তব্য। কেন না—লক্ষ্মী, জীবন, যৌবন, দেহ ও সংদার সকলই কিছুদিন পরে চলিয়া যায়— কিছুই থাকে না। একমাত্র কীর্ত্তি আর ধর্মই স্থির থাকে, উহার ক্ষয় নাই। শাস্ত্রে আছে—

চিরস্থারী নহে ভবে মানব-জীবন,
চিন্নদিন স্থায়ী কভু নাহি রহে ধন।
মরণ শিয়রে জানি সদা সন্নিহিত,
ধর্ম-কর্ম আচরিবে হয়ে অবহিত॥
পদধূলি তুল্য ধন, নদী-স্রোত সমান যৌবন,
জলবিন্দু তুল্য অন্ন, ফেনতুল্য জীবের জীবন।
স্বর্গদার উদ্ঘাটক ধর্মধনে যে লাহি আচরে—
অনুতাপ, জরা ভুগি, শোকানলে সেই পুড়ি নরে।

মনে মনে এইরপ বিচার করিয়া বিক্রমাদিত্য নগরবাদীদিগকে সবিনয়ে বিললেন—'মহাশ্রগণ, আপনারা দেবতাকে সম্ভষ্ট করিবার জন্ম যাহাকে লইয়া যাইতেছেন, একে ত তাহার দেহ অতি কৃশ, তার উপর আবার সে ব্যক্তি ভয়ে অতিশয় কাতর। অতএব উহাকে ছাড়িয়া দি'ন। উহার বদলে আমাকে দেবতার নিকট বলি দি'ন। আমার শরীর বেশ মোটাসোটা। আমার মাংস পাইলে দেবতাও বেশ সম্ভষ্ট হইবেন।'

নগরবাসীরা রাজার কথায় রাজী হইল। বিক্রম শোণিত-প্রিয়া দেবীর নিকট যাইয়া নিজের গলা খড়গদারা কাটিতে উত্তত হইলেন।

#### ছেটিদের বতিশ সিংহাসন

তথন দেবী রাজার হাতের থড়া ধরিয়া বলিলেন—'ভোমার ধৈর্য্য ও পরোপকার গুণে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর লও।'

রাজা কহিলেন—'দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আজ হইতে তুমি মানুষের মাংস পরিত্যাগ ক্রিতে—আমাকে এই বর দাও।'



'মহাশয়গণ, ••• উহাকে ছাড়িয়া দি'ন •• আমাকে •••বলি দি'ন।' াঃ ১১৫

দেবী রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।"

পুতৃল এই কাহিনী শেষ করিয়া কহিল—'ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈয়া, পরোপকার-গুণ ও দান-শক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।" ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

## উনত্রিংশ পুতুল—চন্দ্র-রেখা



ভোজরাজ পুনরায় দিংহাসনে বসিবার উছ্যোগ করিলে, অপর পুতুল বিক্রুমাদিত্যের গুণ বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলঃ—

"একদা বিক্রমাদিতা উষ্ক্রয়নীর রাজসভায় বসিয়া আছেন। সামন্ত-রাজগণের কুমারেরা রাজার চারিদিকে বসিয়া বিক্রমের সেবা করিতেছেন। এমন সময়ে এক ভাট আসিয়া আশীর্বাদপূর্বক বলিলেন—'মহারাজ। আপনি পুত্রপৌত্র-পরিজনসহ অনস্তকাল রাজ্য ভোগ করুন।'

পরে রাজার স্তব করিয়া কহিলেন—

'ময়ুর আতপ-ভাপে হইয়া চঞ্চল

মেঘের সমীপে যথা যাচে বিন্দু ডাল ;

হে রাজন্! তব পাশে এ দীন ব্রাহ্মণ দারিজ্যের মৃক্তি-হেতু করিছে যাচন।

মহারাজ! আমি অতিশর দূরদেশে বাস কবি। মহারাজের দানের কথায় সপ্তসাগর-বেটিভা পৃথিবী পরিপূর্ণা। আমি সৈই প্রশংসা শুনিয়া মহারাজের নিকট আসিয়াছি। আপনার কীর্ত্তিতে মেদিনী অলম্বতা হইয়াছে।

মহারাজ! আপনাকে দেখিয়া ধনেশ্বর নামক রাজার কথা আমার মনে পড়িতেছে। উত্তর দেশের ঈশান কোণে জম্বীর নগর, সেখানে ধনেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। তিবি দীন-ছঃখীর অভাব মোচনের জন্ম প্রচুর অর্থ দান করিতেন। ধনেশ্বর একদা মাঘ মাসের শুক্র পক্ষে, সপ্তমী তিথিতে, বসন্ত পূজা করিলেন। পূজার বার্তা শুনিয়া ভিক্ষার্থীরা বহু দেশ দেশান্তর হইতে তথায়

ছোচদের বত্রিশ সিংহাসন

· আসিল। রাজা অষ্টাদশ কোটী স্থবর্ণ তাহাদিগকে দান করিলেন।—উদারতায় সর্বস্থেষ্ঠ সেই রাজার স্থায় আপনিও এদেশে একমাত্র দাতা।'

স্তুতি-পাঠকের কথা শুনিয়া রাজা ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া আনিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার সঙ্গে দিয়া বলিলেন—'ইহাকে ভাণ্ডারে লইয়া যাও—সেখানকার সমূদ্য় অদ্ধুত রত্ন দেখাও। ইনি যাহা চাহেন তাহাই লইতে দাও।'



এক ভাট আসিয়া আশীঝাদপূর্বক বলিলেন---- পৃ: ১১৭

ভাণ্ডারী তাহাই করিল। ব্রাহ্মণও ঈব্সিত ধনরত্ন হইয়া প্রম প্রিতৃষ্ট-চিত্তে রাজাকে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।"

পুতৃল এই গল্প শেষ করিয়া কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসিতে পারেন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

# ত্রিংশ পুতুল—হংস-গামিনী



রাজা ভোজ পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উত্তত হইলে, অপর পুতৃল বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণনা করিয়া কহিতে লাগিল:—

"একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সামস্ত-রাজকুমার-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিরা আছেন। এমন সময় এক ঐল্রজালিক আসিরা তাঁহাকে নিজের কৌশল দেখাইতে চাহিল। রাজা কহিলেন —'কাল সকালে তোমার খেলা দেখিব।'

পরদিন প্রভাতে রাজা প্রাভঃকৃত্যাদি করিয়া অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সিংহাসনে বসিলে একব্যক্তি একটি অতি স্থন্দরী স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া সভায় আসিল। পুরুষটির দেহ স্থদীর্ঘ ও উজ্জল,

প্রকাণ্ড দাড়ীতে বুক ঢাকিয়া রহিয়াছে। এক বিশাল খড়া কাঁধে করিয়া সে তথায় উপস্থিত হইল।

লোকটি আসিয়াই রাজাকে নমস্কার করিল। সভাস্থ লোকেরা উহাকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যায়িত হইল।

আগস্তুক বলিল—'আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সহচর; শাপপ্রাস্ত হইয়া পৃথিবীতে আছি। এই রমণী আমার স্ত্রী। দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে—আমাকে সেই যুদ্ধে যাইতে হইবে। রাজা বিক্রমাদিতা পর-নারীর সহোদর তুল্য। তাই তাঁহার নিকট ভার্য্যাকে রাখিয়া যুদ্ধে যাইব।'

শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আরও অবাক্ হইল। আগন্তক স্ত্রীকে রাজার নিকট রাখিয়া আকাশপথে উপরের দিকে উঠিয়া গেল। ক্ষণমধ্যেই শৃত্যে 'নার মার'—'মুগুচ্ছেদ কর'—'মুগুচ্ছেদ কর'—এইরপ শব্দ ও ভীষণ কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। সভার লোকেরা আকাশের দিকে অভিশয় কোঁতৃহলের সহিত চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে আকাশ হইতে সভার মাঝে রক্তমাখা খড়া ও একখানা



একব্যক্তি একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক লইয়া সভায় আসিল পুঃ ১১৯ হাত পড়িল। তাহা দেখিয়া সকলেই ছুঃখের সহিত বলাবলি করিতে লাগিল যে, এ স্ত্রীলোকটির সামীই যুদ্ধে মরিয়াছে—এই খড়গ ও হাত তাহারই।

সভায় এইরপ কথোপকথন শেষ হইতে না হইতেই মস্তক ও দেহট।
সভায় আসিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটি তখন রাজাকে বলিল—'দেব! আমার
সামী যুদ্দে প্রাণ ত্যাগকরিয়াছেন। সম্মুখেই তাঁহার কাটা শরীর দেখিতেছেন।
গাঁহার জন্ম এতদিন বাঁচিয়াছিলাম তিনিই যখন দেহ ত্যাগকরিলেন তখন
মার বাঁচিয়া থাকা বুথা। দেখুন—

কৌমুদী চন্দ্রের সহ-গমন করে, সৌদামিনী মেঘে বিলীন হয়। রমণীরা যে পতির পথেই গমন করে—চেতনা-হীনেরাও ইহার প্রমাণ দেয়। শাস্ত্র বলে— যে নারী, মরিলে পতি পোড়ে চিতানলে, অরুদ্ধতী সম পুঞ্জে দেবতা সকলে।—

\* \* \*

ছিন্নতার বীণা আর চক্রশৃন্ম রথের মতন, থাকুক স্বজন শত—বিধবার র্থাই জীবন। নারীর বৈধন্য তুল্য মহীতলে হুঃখ নাই আর, ধন্মা সেই নারীকুলে পতি-অগ্রে মরণ যাহার।

এইরপ বলিয়া ঐ রমণী আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্ম রাজার পায়ে পড়িয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল। রমণীর কাতর প্রার্থনায় রাজার মনও বিচলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাং চন্দনাদি কাষ্ঠ দারা চিতা সাজাইয়া রমণীকে দেহত্যাগের অনুমতি দিলেন। রমণীও রাজার সম্মুথেই আগুনে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগকারল।

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা সন্ধ্যাবনদনাদি সমাপন করিয়া সভায় আসিলেন। সামন্ত-রাজকুমারগণও রাজার চারিদিকে নিজ নিজ আসনে বসিলেন। এমন সময় পূর্ব্বদিনের সেই খড়গধার, ব্যক্তি আসিয়া সভায় উপস্থিত হইল—রাজার কণ্ঠে পারিজাতের মালা পরাইয়া দিল এবং দেবাস্থর যুদ্ধের নানা কথা বলিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সভার লোকেরা একাস্তই আশ্চর্য্যাবিত হইয়া গেল!

সেই খড়াধারী ব্যক্তি বলিল—'মহারাজ! আমি স্বর্গে বাইতে না যাইতেই দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেক দৈত্য মরিল—কতক্ণুলি পলাইয়া গেল। যুদ্ধ শেষ হইলে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন—'তোমাকে আর পৃথিবীতে বাসকরিতে হইবে না। তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট্র হইয়াছি। এখন হইতে তুমি স্বর্গেই থাক।'

ভোটদেৰ ব্ৰিশ সিংহাসন

—এই বলিয়া তিনি পুরস্কার-স্বরূপ নিজ বাহু হইতে খুলিয়া এই মুক্তার বালা আমাকে দিলেন। আমি দেবরাজকে কহিলাম—'দেব! বিক্রমাদিত্যের নিকট আমি আমার পত্নীকে রাখিয়া আসিয়াছি। নিমেষ-মধ্যে আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।'—তাই মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলাম। আমার পত্নীকে দি'ন, আমি এক্ষণেই স্বর্গে চলিয়া ঘাইব।

খড়াধারী পুরুবের এইরূপ কথা শুনিয়া সভাজনসহ রাজা অতিশয় বিস্মিত ও ভীত হইলেন। কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

খড়গধারী জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ! কেন চুপ করিয়া রহিলেন ?' রাজার পার্শ্বস্থ অন্তান্ত লোকেরা বলিল—'তোমার ত্রী কল্য সন্থিতে প্রাবেশ করিয়া মবিয়াছে।'

খড়াধারী জিজ্ঞাস। করিল—'কেন ?'

সকলেই নীরব রহিল—কোন উত্তর দিল না। 🅩 ব্যাপার দেখিয়া খজাধারী বলিল—'মহারাজ! আপনি অনস্তকাল বাঁচিয়া থাকুন। আমি মহা ঐন্দ্রজালিক; আপনাদের সমক্ষে নিজ ইন্দ্রজাল-বিজ্ঞার কিছু পরিচয় দিলাম।'

রাজা ও সভাস্থ সকলে এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

এই সময় ভাণ্ডারী আসিয়া বলিল—'মহারাজ! পাণ্ড্যদেশের রাজা কর-সরপ আট োটী স্বর্ণ, তিরানকাই তুলা \* মুক্তাফল, মদ-মত্ত পঞ্চাশটি হাতী, তিনশত ঘোড়া ও চারিশত পণ্যাঙ্গনা পাঠাইয়াছেন।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'সমুদয় এই ঐব্রজালিককে প্রদান কর।' ভাণ্ডারী রাজার আদেশ পালন করিল।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতৃল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মুখ নীচু করিয়া রহিলেন।

\* চারিশত তোলায় এক 'তুলা' হয়।

## এক ত্রিংশ পুতুল—রসবতী



রাজা পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উত্তত হইলে, অত্য পুতুল বলিল—"মহারাজ! যিনি বিক্রমাদিত্যের তায় দানাদি গুণসম্পন্ন, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।"

ভোজরাজ বলিলেন—"পুত্তলিকে! বিক্রমা-দিত্যের গুণের বিষয় বর্ণনা কর।"

পুতুল কহিতে লাগিলঃ—

"রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজর সময়ে একদা এক
দিগম্বর আসিয়া তাঁহার হাতে একটি ফল দিয়া
কহিল—'মহারাজ! অগ্রহায়ণ নাসের কৃষ্ণপক্ষের
চতুর্দ্দশী তিথিতে আনি শ্রাশানে হোম করিব।
আপনি পরোপকারী মহাশয় ব্যক্তি, আপনাকে

সেই সময় উত্তর-সাধকের কাজ করিতে হইবে। শাশানের কাছেই একটি শমীগাছ আছে, তাহাতে এক বেতাল বাস করে। কোনরূপ কথা না বলিয়া আপনি তাহাকে আনয়ন করিবেন।

বিক্রমাদিত্য দিগম্বরের কথায় রাজী হইলেন।

নির্দিষ্ট দিনে দিগম্বর হোমের আয়োজন করিলে রাজা শাশানে গোলেন।
শানীর্ক্ষে বেতালকে দেখাইয়া দিলে, রাজা তাহাকে কাথে করিয়া লইয়া
আসিতে লাগিলোল বেতাল, রাজাকে কথা বলাইবার জন্ম চেষ্টা করিল; কিন্তু
মৌনভঙ্গের ভরে বিক্রমাদিক্র্য কোন কথাই বলিলেন না। পরিশেষে বেতালই

#### চোটদের বত্তিশ সিংহাসন

হিমালয়ের দক্ষিণপাশে বিশ্বাবতী নামে এক নগরী আছে। তথাকার রাজার নাম স্থবিচারক, রাজপুজের নাম ময়সেন। ময়সেন একদিন মৃগয়ায় যাইয়া এক হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোর বনে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে নগরের পথে আসিতে আসিতে এক নদীর কুলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন —এক বাহ্মণ নিত্যকার্য্য করিতেছেন।



রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে তাঁহার ঘোড়াটা ধরিতে বলিলেন

রাজপুত্র জলপান করিবেন, তাই তিনি ব্রাহ্মণকে তাঁহার ঘোড়াটা— জলপান সময় পর্য্যস্ত ধরিতে বলিলেন।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল—'আমি কি তোমার চাকর, যে, ঘোড়া ধরিব ?' রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে চাবুক মারিলেন। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে যাহয়া রাজার নিকট রাজপুত্রের আচরণের বিষ্ফু জানাইলেন। রাজা আদেশ করিলেন—'রাজপুত্রকে দেশ হইতে দূর করিয়া মন্ত্রী বহু-প্রকার অন্থরোধ করিলে, রাজা পূর্ব্বের আদেশ রহিত করিলেন বটে, কিন্তু রাজপুত্রের হাত কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন।

এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ রাজাকে এইরূপ কাজে বিরত হইতে অনুরোধ করিলে, রাজা পুত্রের হস্তচ্ছেদ করিলেন না।

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া বেতাল, বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করিল—'রাজন্! ইহাদের মধ্যে কে বেশী গুণবান ?'

বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন—'রাজাই অধিক গুণবান!'

রাজা মৌনভঙ্গ করাতে বেতাল তৎক্ষণাৎ শর্মীগাছে চলিয়া গেল। রাজা আবার সেখান হইতে বেতালকে লইয়া আসিতে লাগিলেন। বেতালও আবার গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

• বেতাল এক এক গল্প শেষ করিলেই বিক্রমাদিত্য বেতালের কথার উত্তর করেন—আর বেতাল অমনি শমীবৃক্ষে চলিয়া বায়। এইরূপ পঁচিশটা গল্প বলিলে বেতাল, বিক্রমাদিত্যের বিচক্ষণতা ও স্ক্ষাবৃদ্ধি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তথন সে বিক্রমাদিত্যকে কহিল—'রাজন্! এই দিগম্বর তোমাকে বধ করিবার জন্ম চেষ্টা করিতেছে।'

বিক্রমাদিত্য কহিলেন--'সে কি প্রকার ?'

বেতাল বলিল—'তুমি আমাকে তথার লইয়া গেলেই দিগম্বর ভোমাকে বধ করিবে। তোমাকে অগ্নি-কুণ্ড প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম ক্রিয়া চলিয়া যাইতে বলিলে তুমি যেমন প্রণাম করিবার জন্ম মাথা নোয়াইবে, তথনই সে খড়া দারা তোমার প্রাণ বধ করিবে; পরে তোমার মাংসদারা হোম করিবে। এ কার্য্য শেষ করিলে তাহার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'আমাকে এখন কি করিতে হইবে গ'

বেতাল বলিল—'দিগম্বর তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে বলিলে, ভূমি বলিও যে—আমি সার্বভৌম রাজা, কখনও কাহাকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করি নীই। ভূমি ঐরপ প্রণাম করিয়া ভিশিষাও, পরে আমি প্রণাম করিব।—তখন সে

### ्धाष्ट्रित ने विषय भिश्हामन

প্রণাম করিবার জন্ম মাথা নোয়াইলে তুমি খড়গদ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিও। আমি তোমাকে বাধা দিব না। এরূপ করিলে তোমার অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে।'

বিক্রমাদিত্য বেতালের কথানুসারে দিগস্বরের মাথা কাটিয়া ফেলিলে তাঁহার অষ্টসিদ্ধি লাভ হইল। বেতালও রাজাকে বর দিতে চাহিল।

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'যদি সম্ভুষ্ট হইয়া বর দিতে চাও, তবে এই বর দাও, যখনই তোমাকে মনে করিব, তখনই তুমি আমার কাছে আসিবে।'

বেতাল সে কথা স্বীকার করিল। রাজাও রাজধানীতে ফিরিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতৃল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে আছু এইরূপ উদায্যাদি গুণ থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে বস্তুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।



# দ্বাত্রিংশ পুতুল—উন্মাদিনী



ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসিবার জন্ম উত্থোগ
করিলেন। তথন সর্বশেষ পুতৃলটি কহিল—
"রাজন্! বিক্রমাদিত্যের স্থায় গুণশালী ব্যক্তিই
কেবল এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত; আর
কেহই ইহাতে বসিবার যোগ্য নহেন। এই
পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্যের স্থায় রাজা আর একটিও
নাই। তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া এক া কাঠের
খজাদারা সমস্ত রাজাকে পরাস্ত করিয়া সমাট্
হইয়াছিলেন। তিনি নিজে বিপদের বোঝা ঘাড়ে
লইয়া পরের বিপদ্ দূর করিতেন। তিনি হর্জনকে
দেশ হইতে বহিষ্কৃত, যাচকদিগের দরিক্রতা দূর
ও ছভিক্ষাদি দূর করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন।

এইরূপ রাজা পৃথিবীতে আর নাই। আপনার ঐরূপ ওদার্ঘ্যাদি গুণ থাকিলে এই সিংহাসনে বসিতে পারেন।"

শুনিয়া রাজা ভোজ চুপ করিয়া রহিলেন।

পুতুলটি আবার বলিতে লাগিল—"রাজন্! বিক্রমাদিত্যের তুল্য না গুটলেও আপনি সামান্ত নহেন। আপনারা উভয়ে নর-নারায়ণের অবভার। বর্ণমানে আপনার তুল্য চরিত্র, বিভা ও বিবিধ গুণে গুণবান রাজা আর কেহ নাই। আপনার প্রসাদে আমাদের দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার শাপমোচন হইল। আমরা কৈলাসে চলিলাম।"

ভোজরাজ কহিলেন—"তোমাদের শাপ-বৃত্তান্ত বল।"

পুত্তলিকা আপনাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া কহিল—"আমরা বত্তিশঙ্কন দেববালা, পার্ব্বতীর পরম প্রিশাত্রী ছিলাম। একদিন উমা-মহেশ্বর একাস্ক্রে ভখন পার্বতী-পতি
আমাদের প্রতি বারংবার
দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন।
তাহা দেখিয়া পার্বতীর বড় ক্রোধ
হইল; তিনি আমাদিগকে এই
অভিশাপ দিলেন—'তোমরা আজ হইতে
নির্দীব পুতৃল হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের
সিংহাসনে লগ্ন হইয়া থাক।'

আমরা কাতরভাকে বার বার শাপমোচনের প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন—
'দেবরাজ ঐ সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দান
করিবেন। বিক্রমাদিত্যের পর সেই সিংহাসন
ভোজরাজের অধিকারে যাইবে। তিনি জ্যোমাদের মুখে
বিক্রমাদিত্যের চরিত-কথা শুনিলেই তোমাদের শাপ
মোচন হইবে।'"

পুত্ৰের। ভোজরাজের নিক্ট<sup>া</sup>বিদার লইয়া ক্রিল।

ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপা দেবালয় নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বেদী প্রভাত করাইলেন। বেদীর উপার ক্রিটিশার, তত্পরি উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রতিদিন ভার্সাদের পূজা করিতে লাগিলেন।